# शिष्ट्रियाः शिष्ट्रियाः

Ť

## 

मुल तष्टना :

---The Taj Mahal is a Hindu Palace P. N. Oak.

সন্ধানী আলোতে শাজাহান-মমতাজ প্রেম কাহিনীর ইতিকথার অলীকত্বের পর্যালোচনা।

स्वाश्वतः प्रीयक त्रमत छो। हार्य १००० विकास स्वाहतः स्व

> অরপূর্ণা প্রকাশনী ৩৬, ক**লেজ** রো, কলিকাডা-৯

ছায়া ভট্টাচাৰ্থ ১১বি, বলাই সিংছ লেন ৰুলিকাডা-১

প্রকাশক: বিজয়ক্বঞ্চ দাস ৩৬, কলেজ রো, কলিকাতা-»

প্রচ্ছদ: গোত্ম রায়

মুদ্রণে: মহামায়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কদ ৬৬বি, মাণিকতলা খ্রীট, ক্লিকাতা-৬

#### স্মরণ

## উৎসর্গ

ভারতের মৃক্তির যজ্ঞে আছতি দিবার জন্ম যে বীর স্বেচ্ছানির্বাসনের অনিশ্চয়তা বরণ করে নিয়েছেন; পরাজয়, লঞ্ছনা, বিদ্ধেপ, কিছুই বার গতিপথ ক্লম্ব করিতে পারে নি, আজো বার অতন্ত্র শোর্ষ দেশমাতৃকার তৃঃথ নিবারণের উপায় সন্ধানে বাস্ত, সেই ভারত-পথিক নেতাজ্ঞী স্মৃত্তাষচন্দ্র বস্তুর পূণ্য নামের উদ্দেশ্যে এই ক্ষুত্র প্রেচেষ্টা নিবেদিত হলো।

## श्रकाभरकत निरवपन

শ্রী পি. এন. ওকের চাঞ্চল্যকর বক্তব্য সম্পর্কে পাঠকের স্থগভীর আগ্রহের পরিচয় পেয়ে আমরা ভাজমহল সম্পর্কে তার বিখ্যাত পুস্তকের বঙ্গান্থবাদের একটি সংস্করণ প্রকাশে উত্যোগী হই। অল্পম্যের মধ্যেই পাঠকের সমাদর লাভে ধক্ত পুস্তকটির সমস্ত মুক্তিত সংখ্যা নিঃশেষিত হয়। সাহদী হয়ে আমরা বর্তমান সংস্করণ প্রকাশে উত্যোগী হয়েছি।

পূর্বের মত বর্তমান সংস্করণও পাঠকের সমাদর লাভে ধন্ত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক মনে করবো।

তাড়াহুড়ো করে মৃদ্রণ শেষ করতে আমাদের অনিচ্ছাদত্ত্বও বেশ কিছু মুদ্রণপ্রমাদ পুস্তকটিতে রয়ে গিয়েছে। এরজন্ত আগাম ক্ষমাপ্রার্থী।

প্রকাশক

## বিষয় সূচী

অধ্যায় শিরোনাম পৃষ্ঠা

... অনুবাদকের ভূমিকা

... উপক্রমণিকা

প্রথম প্রাচীন বিবরণী পুনরায় পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বিতীয় শাজাহানের নিজের বাদশানামার স্বীকৃতি

ততীয় Tavernier

চতুর্থ আওরঙ্গজেবের চিঠি ও সাম্প্রতিক খননের সাক্ষ্য

পঞ্ম Peter Mundy'র সাক্ষ্য

ষষ্ঠ Encyclepaedia Britannica সংখ্য বাদশানামার বিবরণীর আলোচনা

অষ্টম তাজমহল নির্মাণের কাল নবম তাজমহল নির্মাণের থরচ

দশম ভাজমহলের নক্মা কার ? স্থপতি কে ?

একাদশ তাজমহল হিন্দু স্থাপত্যের রীতি অমুসারে নির্মিত বাদশ শাজাহানের হৃদয়ে তুর্বলতার জায়গা ছিলো না

ত্রয়োদশ শাজাহানের রাজত্ব স্বর্ণময় তো নয়ই, শান্তিপূর্ণও ছিলো না

চতুর্দশ বাবর ভাজমহঙ্গে বাস করে গেছেন পঞ্চশ মধ্যযুগীয় মুসলিম ইতিবুত্তের মিথ্যাচার

বোডশ তাজের 'মহিলা'

সপ্তদশ প্রাচীন হিন্দু তাজপ্রাসাদ অটুট আছে

অষ্টাদশ প্রাদাদের সব বৈশিষ্ট্যই তাজমহলের আছে

উনবিংশ শিলালিপি

বিংশ ভাজমহল শিবমন্দির হতে পারে

একবিংশ রাজায় রাজায় যুদ্ধ হাবিংশ কার্বন—১৪ পরীকা

অয়োবিংশ বিখ্যাত ময়ুর সিংহাসন ছিলো হিন্দুদের

চতুর্বিংশ প্রচলিত কাহিনীর অসঙ্গতি পঞ্চবিংশ সংগৃহীত সাক্ষোর সাল তামামি

ষড়বিংশ কিছু ব্যাখ্যা

সপ্তবিংশ আমলাতান্ত্ৰিক গা বাঁচানো

## অরুবাদকের ভূমিকা

বইটির প্রথম বাংলা সংশ্বরণ ছাপা হবার কালে জরুরী অবস্থার বিধান নেমে আদে দেশে। শুভার্থীরা পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রকাশ বন্ধ রাথতে। কিন্তু সত্যের প্রতি অবিচল অনুরাগ ও মঙ্গলময়ের করুণার ওপর আন্থা আমাদের এই তৃঃসাহসিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে প্রবৃদ্ধ করে।

বইটির বিষয়বস্ত খুবই অভিনব। তিনশো বছর ধরে চলে আদা কল্পকথায় শাজাহান মমতাজের তথাকথিত অলোকিক প্রেমের মহিমার স্মারক হিদেবে মেনে নেওয়া তাজমহল যে মূলত বহু পূর্বেকার হিন্দু মন্দির প্রাদাদ এবং স্ত্রীর মৃত্যুর অজুহাতে শাজাহান এটি জবরদথল করে অভ্যন্তরস্থ মণিম্ক্রো আত্মদাৎ করেছিলেন, বইটির মূল বক্তবা হচ্ছে তাই।

ইংরেজীর মতো বাংলা সংশ্বরণ প্রকাশিত হবার পরও আমরা মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হই। বেশ কিছু সংখ্যক পাঠক ( এর মধ্যে তথাকথিত পণ্ডিতেরাও আছেন), আমাদের উন্মাদ আখ্যা দিয়ে মূল বক্তব্য উড়িয়ে দিতে চান। তাঁদের উদ্দেশ্যে আমাদের সবিনয় নিবেদন, ব্যক্তিগত গালাগাল না দিয়ে আমাদের বক্তব্যের সঠিকতা যে কোন কষ্টিপাথরে যাচাই কন্ধন; প্রয়োজনে প্রশ্ন তুলে সন্দেহ নিরসন কন্ধন। চলে আদা মতবাদই যে সঠিক, এমন সিদ্ধান্ত আঁকড়ে থাকার কি কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে ?

সরকারী স্তরে সহযোগিতা আমরা পাইনি, পাবার আশাও রাখিনা।
সহাদয় পাঠক সহজেই এর বিভিন্ন কারণ অন্থমান করতে পারেন। বরং, কিছুটা
বিরোধিতারই সম্থীন হতে হয়েছে। জরুরী অবস্থার কালে বাংলা অন্থবাদকে
কেন্দ্র করে পুলিশ কিছুটা তৎপর হয়েছিলেন। কেউ কেউ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে
সাম্প্রদায়িক আথ্যা দিয়েছেন। আমাদের উত্তর, বক্তব্য সঠিক কিনা যাচাই
করুন, দৃষ্টিভঙ্গীর কথা তোলার কি প্রয়োজন ?

স্বথের বিষয়, বহুদংখ্যক পাঠক আমাদের যুক্তি ও বক্তব্য সমর্থন করে এবং বিভিন্ন কৌতুহল নিরসনের জন্ম প্রশ্ন তুলে আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁদের জানাই অকুণ্ঠ ধন্মবাদ।

সরকারী বা বেসরকারী স্তরে যে কোন উপযুক্ত ও নিরপেক্ষ তদস্ত কমিশনের সম্মূথে আমাদের বক্তব্যের যোক্তিকতা পরীক্ষা করাতে আমরা আগ্রহী। জনমত গঠন করে সে স্থোগ আমাদের দিন, এই আহ্বানই রাথছি পাঠকের প্রতি। বর্তমান সংস্করণে 'কার্বন-১৪' পরীক্ষা প্রভৃতি কয়েকটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে, যা মূল গ্রন্থেও নেই। এছাড়া কয়েকটি অধ্যায় পুনলিখিত বা পরিবর্দ্ধিত করা হয়েছে।

বিশদ জানতে ইচ্ছুক পাঠক মূল গ্রন্থকাণের সাথে ইংরেজীতে পত্রালাপ করতে পারেন। ঠিকানা:—Shri P. N. Oak, President, Institute for Rewriting Indian History, N-128, Gieater Kailesh,—1, New 1)elhi—48। আগ্রহী হলে অন্তবাদকের সাথেও বাংলা বা ইংরেজীতে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন।

পরম স্নেহন্ডাজন শব্পা ও কল্যাণ নানা ব্যাপারে উৎসাহ জুগিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এদের কাছে ঋণ স্বীকার করে নিচ্ছি।

কোন সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাদের প্রতি বিন্দুমাত্র আঘাত দেবার ইচ্ছা গ্রন্থকার বা অমুবাদকের নেই, তবু পুস্তকের কোথাও যদি অনিচ্ছাক্বত এই ক্রটি ঘটে থাকে, তার জন্ম আগাম ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

১১-বি বলাই সিংহ লেন, কলিকাতা-১ দীপককুমার ভট্টাচার্য

## উপক্রা মকা

এই বইটি ছাড়া ভাজমহল সম্পর্কে গত তিনশ বছর ধরে যে সমস্ত বই এবং বিধরণী লেখা হয়েছে তার সবটাই কষ্টকল্পনা। তাজমহলের ওপর লেখা নানা বৈচিত্রাময় মুদ্রিত বইয়ের অভাব অবশ্য নেই। কিন্তু এমন একটাও বইও নেই, যাতে সেই সময়কার ওয়াকিবহাল মহলের উদ্ধৃতি নিয়ে তাজমহলের উৎপত্তি সম্পর্কে একটা বৃদ্ধিগ্রাহা ও স্বশৃদ্ধলভাবে সাজানো বিবরণ আছে। পরবর্তীকালের আলগাভাবে শোনা বিবরণ কথনই ঐতিহাসিক অন্তসন্ধিংসাকে তৃপ্ত করতে পারে না। অভাবতই, এবকম একজন লেখকের মতামত অন্ত একজনের লেখার লাইতে বেশী মুলাবান বিবেচনার কারণ নেই।

ভান্ধমহল প্রামাদ-সমষ্টি পৃথিবী বিখাতি হওয়া দল্পেও এর সম্বন্ধে একটি ব্রুক্তাহ্ন ও অবিস্থাদাভাবে গ্রহণীয় বিবরণের অভাব সভিই বিশ্বয়ের উদ্রেক করে। কেন সারা পৃথিবীকে ছড়ানো বিশ্ববিদ্যালয় এবং তথ্যানুসন্ধান কেন্দ্রসমূহ ভান্ধমহলের উৎপত্তি সংকাল এতবড একটা আকর্ষণীয় বিষয়কে পাশ কাটিয়ে গেছেন ? কেনই বা এর উৎপত্তি, নির্মাণের আক্রমানিক সময়, খরচের পরিমাণ এবং তার ত্ত্ব, বাশুকার ও শ্রমকের পরিচয়, মমভান্ধকে কবরস্থ করার সঠিক সময় ইত্যাদি প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়েই একই ধরণের বিভান্ত কটকল্পিত বিবরণী পাওয়া যায় ?

একপক্ষে এটা হয়তো ভালই হয়েছে যে, কোন বিষৎসভা ডাঞ্জমহলের
নির্মাণ সম্পর্কে এ পর্যন্ত কোন স্বশৃদ্ধল ও প্রামাণিক বিবরণ তৈরী করতে পারেন
নি। চেষ্টা করেছেন অনেকে, কিন্তু সকলেই এ সম্বন্ধে প্রচলিত নানা ধরণের
পরম্পর বিরোধী কাহিনীর অরণাে হারিয়ে গিয়ে অসহায়ভাবে সেই পূরনাে
কান্থন্দীই ঘাঁটতে বাধ্য হয়েছেন। পাঠকের সম্বা্থ তাঁরা কিছু শিথিল, অয়ােজিক
এবং পরম্পরবিরোধী ঘটনার উল্লেখ করেই সম্ভূষ্ট থেকেছেন। অবশ্য ডাজমহল
সম্পর্কে শাজাহান ইতিকথার স্বটাই সন্দেহজনক। কাজেই, এই ইতিকথাকে
ভিত্তি করে তাজমহলের উৎপত্তি সম্পর্কে কোন প্রামাণিক বিবরণা লেখার চেষ্টা
শোচনীয়ভাবে বার্থ হতে বাধ্য।

ভান্ধমহলের উৎপত্তি সম্পর্কে শেষ বিশ্বাসযোগ্য কথাটা বলতে কেউই এ পর্যস্ত সফলকাম হননি বা হবেন আশা করতে পারেন না। ভ্রাস্ত ধারণার ওপর নির্ভর করার জন্ম এ সম্পর্কে সমস্ত পূর্বতন প্রচেষ্টাই গার্থ হয়েছে।

ভাজমহল কথাটার মানে হচ্ছে 'আলয়ের মধ্যে দ চাইতে শ্রেষ্ঠ'। আমরা পরবর্তী অধ্যায়দম্হে প্রমাণ করবো যে, এটি একটি স্থপ্রাচীন হিন্দু প্রাদাদ এবং মৃদলমান কবর হিদেবে এর উৎপত্তির ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আমরা আরও দেখাবো, ভাজমহল সম্পর্কে এ পর্যন্ত প্রচলিত শিথিল রটনাগুলি কিভাবে আমাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টির সম্মুখে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

এই বইতে আমরা শাজাহানের সময়কার সরকারী বিবরণী 'বাদশানামা' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। এতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করা আছে যে, ভাজমহন হচ্ছে একটি জোর করে দথল করা হিন্দু প্রানাদ। ফরাসী বলিক Tavernier থেকেও আমরা উদ্ধৃতি দিয়েছি, যাতে বলা আছে, ভারা বাঁধার থরচ শৃতিস্তম্ভ নির্মাণের থরচের চাইতেও বেণী পড়েছিলো। অর্থাৎ শাজাহানকে যা করতে হয়েছিলো তা হচ্ছে, ঐ প্রাদাদের দেয়ালে কোরাণের বয়েত উৎকীর্ণ করানো মাত্র। আমরা Encyclopaedia Britannica থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছি, যার মর্ম হচ্ছে যে, তাজমহল প্রাদাদ সমষ্টিতে আন্তাবল, অতিথিশালা ও রক্ষীদের পাকবার ঘর আছে। আমরা শ্রীনৃরুল হাদান দিদ্দিকীর উদ্ধৃতিও নিয়েছি, যাতে বাদশানামার মতো স্বীকার করা আছে যে, মমতাজকে কবর দেবার জন্ম একটি हिन्दु श्रीमाम मथन कर्ता रुप्तिहिला। आप्रता भाषाशास्त्रत छेर्द्वाटन श्रक्षप्रकृष বাবরের উদ্ধৃতি নিয়েও প্রমাণ করেছি যে, যে মহিলার স্মৃতিরক্ষার্থে এই প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিলো বলে বিখাস, তাঁর মৃত্যুর একশ বছর আগে বাবর স্বয়ং সেই প্রাদাদে বাদ করে গেছেন। প্রথাত ঐতিহাদিক Vincent Smith-এর মতও আমরা উদ্ধৃত করেছি, যার মর্ম, বাবর এই প্রাদাদেই পরলোকগমন করেন। কার্বন-১৪ পরীক্ষা, আওরেকজেবের চিঠি, জয়পুর মহাফেজখানায় বৃক্ষিত শাজাহানের চিঠি, সাম্প্রতিক থননের সাক্ষ্য প্রভৃতি আরো অনেক গুরুত্বপূণ প্রমাণও আমরা আলোচনা করেছি। এই সমস্ত প্রমাণ ছাডাও আমরা শাদ্ধাহান-ইতিকথা বিস্তারিতভাবে অমুসন্ধান করে আরও নানা বিস্তারিত প্রমাণ দিয়েছি স্থনিশ্চিতভাবে এটাই জানাতে যে, তাঙ্গমহন্দ একটি স্থপ্রাচীন হিন্দু প্রাদাদ।

যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ আমরা এই বইতে দিয়েছি; তা আমাদের আবিক্কত

তথার সত্যতা সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহবাদীনের তৃষ্ণীভূত করবে। তাঁরা এটা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, সমগ্র পৃথিবীর ধারণাকে মিখ্যা প্রমাণিত করেও একটা লোক সত্যি উদ্ঘাটন করতে পারে।

নেহাৎ সোভাগ্যবশতই, তাজমহল সম্পর্কে আমাদের আগের আবিষ্ণৃত তথাকে দৃদৃভূমিতে প্রতিষ্ঠা করার জন্ম আমরা 'বাদশানামা', শ্রীদিদ্দিকীর বই, Tavernier-এর শ্রমণ পঞ্জীতে উল্লেখিত বিবরণ এবং 'বাবরের স্বৃতিক্থাতে' তাজমহল সম্পর্কে অনেক বিবরণ পেয়েছি। এই স্থযোগে আমরা পরবর্তীকালের এবং বর্জমানের অন্থমন্বিৎস্থ গবেষকদের সতর্ক করে দিতে চাই যে, আমাদের পূর্ববর্তী পুস্তক (তাজমহল রাজপুত প্রাসাদ ছিলো) যে সমস্ত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিলো তাই একথা ঘোষণা করার পক্ষে যথেষ্ট যে, মমতাজ্যের মৃত্যুর বহু আগেই এই প্রাসাদ বর্জমান ছিলো। পরবর্তী সময়ে প্রাপ্ত প্রমাণ সমৃহ এই উক্তিকেই জ্যোরদার করে।

আমরা এই বইতে প্রমাণ করেছি যে ডাজমহল তার স্ক্ষতম বৈচিত্রো নিমিড হয়েছিলো প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের নির্দেশ অহ্যায়ী, হিন্দুদের দ্বারা এবং হিন্দুর জন্ম। এরপর এটা আশা করা যায় যে, মানসিংহ ও বাবরের অধিকারে আসার আগে ডাজমহলের ইতিহাস অহ্সরণ করে এর হিন্দু নির্মাতার সম্পর্কে সঠিক বিবরণ জানার চেষ্টা করা হবে। বিকানীরে অবস্থিত রাজস্থান মহাফেজখানায় অথবা জয়পুর রাজপরিবারের অধিকারে রক্ষিত ঐ পরিবারের প্রাচীন বিবরণী থেকেও এই সম্পর্কে মূল্যবান ইন্ধিত পাওয়া যেতে পারে। ডাজমহলের উৎপত্তি 'ভেজমহালয়' হিসেবে ১১৫৫-৫৬ এটিজেন হয়ে থাকতে পারে, এই ইন্ধিত আমরা বইতে রেখেছি।

যথন আমাদের আবিষ্কৃত তথ্য প্রথম প্রকাশ করি, বিজ্ঞাপ, লাঞ্চনা, অপমান এবং তদপেক্ষা ক্ষতিকর অনেক কিছুর সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। তরু নিজেদের বিশ্বাদে আমরা অটল আছি। উপহাস সবদিক থেকেই এসেছিলো, কিন্তু সবচাইতে বেদনাদায়ক সেইগুলো, যার উৎস প্রথিত্যশা ঐতিহাসিকেরা। বেশীর ভাগ লোকই শ্রুতিগোচর ভাবে অথবা অন্ত উপায়ে তীর দ্বণা প্রকাশ করেছেন। আর সাধারণ মানুষ অবিশ্বাদে হতচকিত হয়ে তাকিয়ে আছে ইতিহাসের অধ্যাপকদের দিকে, যেন তাঁরাই সবজাস্তার মতো বলে দেবেন আমরা প্রশংসা বা নিন্দার যোগ্য।

আমর। লক্ষ্য করে বাথিত হয়েছি যে, পদগত ২' শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন বিদ্বৎসমাজ তাজমহল সম্পর্কে শাজাহান ইতিকথায় এক ন্ত বিশ্বাসী। তারা কেউ কেউ এ সম্পর্কে নিজের। বই নিথেছেন বা বছল প্রচলিত পথে স্নাতকোত্তব ছাত্রদের গবেষণায় সাহায্য কবেছেন বা করছেন। অনেকে ক্রুদ্ধভাবে এটাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, আমরা নাকি আমাদের বিবৃতি প্রমাণ করতে পারিনি। এই দৃষ্টিভঙ্গী মোটেই বিদ্বংস্কৃত্ত নয়। প্রকৃত তথ্যাত্মসন্ধানের দিকে তাঁদের লক্ষ্য থাকলে, তাঁরা এ ব্যাপারে দি তীয়বার চিন্তা করতেন। তাঁরা সঠিক হলে, তা ভরাট করার স্ক্রযোগে তাদের আগেকার বিশ্বাসই দৃঢ়ীভূত হতে। আর যদি তাঁরা ভান্ত হন তবে তাঁদের সংস্কারকে আঁকড়ে থাকটোই অ্যৌক্রিক।

সভ্যিকারের অনুসন্ধিৎস্থকে আমাদের অন্থবোধ, প্রচনিত বিশ্বাদে যে সমস্থ অসক্ষতি দেখিয়েছি, তাকে ভিত্তি করে এ সম্পর্কে অনুসন্ধান আরো জোবদার করুন। আমাদের বিক্রে রাগ ও ঘণ। প্রকাশেই ঘেন তা থেমে না থাকে প্রচনিত বস্তাপচা ধারণাকে যারা দল্দেই করে, তাদের দোষ ধরাটাই সভিনিকারের পাণ্ডিত্যের সক্ষণ নয়। হয়তো আমাদের ব্যবহৃত পদ্ধতি প্রচনিত নিম্মান্থ হয়নি। কিন্তু এর ফর্শুভি কি দাড়াচ্ছে, তা নিয়েই মাখা ঘামানো উচিত। পরে আমাদের ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্পর্কে বিশ্বদ বিবরণ জানাতে চাইলেই ভা শোভন হতো।

সোভাগ্যের কথা, আমাদের আবিষ্কৃত তথা প্রথম প্রকাশিত হ্বার পর থেকে পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আজকাল অন্তত কিছু লোক আছেন, যাঁরা আমাদের আবিষ্কারকে উদ্ভট বা একপেশে বলে উড়িয়ে দেন না।

তাজমহলকে 'ইন্দো-দারাদেনীয়' স্থাপতাবিভার প্রক্রুটিত কুন্তম হিদেবে চিরকাল ভূল করে আসা হয়েছে। আমরা একে প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ হিদেবে প্রমাণিত করেছি। 'ভারতীয় ইতিহাদ গবেষণায় কিছু শোচনীয় লান্তি' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ আমাদের আগেকার মতের প্রতি শ্রহাবান হতে এর পর পাঠকদের অন্থবিধা হবার কথা নয়। আমাদের মতে, ভারতে উল্লেখযোগ্য ঘত প্রাচীন মদন্দিদ এবং কবর আছে, তা দবই হিন্দু প্রাসাদ এবং মন্দির বই কিছুই নয়। অর্থাৎ গোয়ালিয়রে মহন্দদ ঘউদের কবর, আজমীরে মইন্দান চিশতীর মকবারা, দিলীতে নিজম্দীনের কবর প্রভৃতি দবই পুরাতন হিন্দু প্রাসাদ, ধা ম্দলমানেরা দখল করে ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলো।

তাজমহল সম্পর্কে আমাদের আবিষ্কৃত তথ্যের একটি আন্থান্থিক হচ্চে, ইন্দো-সারাসেনীয় স্থাপত্য সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা কষ্টকল্পনা বই আর কিছুই নয়। বাস্তবিল্যা এবং স্থাপত্য বিল্যার পাঠ্যস্কটী থেকে এই মতবাদ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দেওয়া উচিত। অবশ্য অতটা না করলেও চলে, ইন্দো-সারাসেনীয় স্থাপত্যবিল্যার জায়গায় প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যবিল্যা মনে করলেই চল্বে।

তৃতীয় অনুসিদ্ধান্ত এই যে, গমুজ হিন্দু রীতির স্থাপতা।

চতুর্থ অন্থদিদান্ত হচ্ছে, পশ্চিম এশিয়া এবং ভারতে তাজমহলের মণ্টো দেখতে যত প্রাদাদ আছে, তা দবই হিন্দু স্থাপত্যের কীতি। বর্তমান দময়ে আমরা যেমন পৃথিবীতে পাশ্চাত্য শিল্পকলার প্রাচুর্য দেখি, দেই রকম প্রাচীন কালে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যে কোন প্রাদাদ যে উদ্দেশ্যেই নির্মিত হোক না কেন, তা হিন্দু স্থাপত্যের অনুসারী ছিলো।

এই বইটি পড়ার পর পাঠক জানবেন, আমাদের আবিদ্ধৃত তথা ভারতের এবং পৃথিবীর ইতিহাদের উপর কি স্কদ্রপ্রদার। প্রভাব বিস্তার করবে। তাজমহল সম্পর্কে সমস্ত পর্যটন পুস্তিকা, ইতিহাস, প্রযুতাত্মিক বিবরণী এবং অক্যান্ত সমস্ত সরকারী প্রকাশন যথোপযুক্ত সংশোধন করার জন্ত সরকারের অবিলয়ে অপ্রণা হওয়া উচিত। এই সঙ্গে জনগণেরও উচিত নিজেদের প্রস্তুত করে তোলা, যাতে ইতিহাস এবং পরিবেশ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর আমৃল্ পরিবর্তন ঘটে।

## তাজমহল হিন্দু মন্দির

### अथम जाशाय

## প্রাচীন কাহিনী পুনরায় পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা

উত্তর ভাবতে যম্না নদীর তাঁরে আগ্রা সহরে আছে জাকজমকপূর্ণ অতি স্বন্দর কিছু প্রাসাদগুচ্ছ, তাজমহল নামে যার পরিচিত। এটি ভারতে পর্যটকদের আকর্ষণের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র, যার খ্যাতি সারা পৃথিবীতে পরিবাপ্ত। তিনশো বছরের অবিরত মিখ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত দর্শকেরা তাজের অন্যান্ত বৈশিষ্ট্য পরিহার করে অভ্যন্তরের ত্টি কবরের প্রতিই তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাথতে বাধ্য হন। ফলে এই অপূর্ব প্রাসাদের ইভিহাস ও স্থাপত্যের দিক আলোচনার বহিভৃতিই রয়ে যায়।

আমাদের পুস্তক The Tajmahal was a Rajput Palace'এ পৃথিবার বিভিন্ন সরকার ও জনসাধারণকে সত্তিক করার পূর্ব পর্যন্ত সাধারণার প্রচালক বিধাদ ছিল যে, তাজমহলের উৎপত্তি মুখাত: কবর হিসেবে। শুধুমাত্ত শোনাকথার উপর নির্ভ্তর করে অজ্ঞ সাধারণ দর্শক বিশ্বাস করেন যে, পঞ্চম মুঘল সমুদ্দি শাজাহানের অভুলনীয় পৃত্তীপ্রেমের ফলশ্রুতি এই আজমহল। তাদের বিশ্বাস, পৃত্তীর মৃত্যার পর প্রেমের আরক। হসেবে স্মাট এই স্মৃতিসোধটি নির্মাণ করিয়েছিলেন।

ইতিহাসের ছাত্র, শিক্ষক, পণ্ডিত, গবেষক এবং ইতিহাস ও স্থাপত্যবিচ্ছার দক্ষে জডিত সরকারী কর্মচারীরাও সাধারণ দর্শকের চাইতে বিশেষ অবহিত নন। অধিকপক্ষে, ইতিহাসের অধ্যাপক ও আমলারা তাজ নির্মাণ সম্পর্কে কিছু মকিঞ্চিৎকর বাড়তি তথ্য জানার গৌরব করতে পারেন। এই বাড়তি তথা যে সবই অসঙ্গতিপূর্ণ, জাল ও পরস্পরবিরোধী, তার সহজ প্রমাণ পাওয়া যায় এগুলো একত্র জড় করে পাশাপাশি রেথে তুলনামূলক আলোচনা করলে।

গত তিনশো বছর ধরে শাজাহান কর্তৃক তাজ নির্মাণের ইতিকথা বা কল্পিড বিবরণী এমনভাবে প্রচারিত হয়ে এসেছে যে, কারণ থাকা সত্ত্বেও তা সন্দেহের উদ্রেক করেনি। তাই দেখা যায় জগতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভারতীয় ইভিহাসের প্রবক্তারা বিশেষভাবে বলে চলেছেন যে, তাজ নির্মাণের থবচ চার লাথ টাকাও হতে পারে, ন' কোটি টাকাও হতে পারে, এর নির্মাণের কাল দশ থেকে ২৭ বছর, আর তাজের সেই তথাকথিত মহিলা মমতাজ তাঁর মৃত্যুর পর ছয় মান থেকে নয় বছর পর্যন্ত সময়ের যে কোন ক্ষনে তাজে সমাহিত হয়ে থাকতে পারেন। এগুলো অস-থ্য অসক্ষতির মাত্র কয়েকটি। এই ধরণের আরো কিছু তথ্যবিকৃতির নজির আমহা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করবো।

প্রথমেই আমরা অবাক হই এই ভেবে যে, কি করে তিনশো বছর ধরে সমগ্র পৃথিবা এই নয় মিথো কথা মেনে নিয়েছে যে, অন্ততঃ ভারতে তাজমহলের মতো মর্মর স্বপ্ন তৈরীর পশ্চাতে দৈহিক ভালোবাদা প্রেরণা জ্গিয়েছে। বর্তমান যুগে হয়তো এই ধরণের উদ্ভট কারণ প্রাদিক্ষিও অর্থবহ হতে পারে। কিন্তু মধ্যযুগের ম্ঘল রাজ্মভার ক্লকারজনক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপারটা শুবই সন্দেহজনক ঠেকে।

'ব্যয়বছল শ্বভিসোধের' মতবাদে বিশ্বাস করার আগে তুটো প্রশ্ন রাখা যেতে পারে। প্রথম, হারেমের পাঁচ হাজার রমণীর অক্ততমা মমতাজের জীবিতাবস্থায় তাঁর প্রতি সমাটের গভীর আসক্তির কথা কোন ঐতিহাসিক নথিতে নেই। বিতীয়, তাঁর এই প্রিয়তমা (?) মহিষীর বেঁচে থাকা অবস্থায় সম্রাট তাঁর থাকার জন্ম কয়টি প্রাসাদ বানিয়েছিলেন, মৃতদেহের ওপর কবর নির্মাণের আগে পর্যন্ত ?

এই উভয় প্রদক্ষেই ইতিহাস নারব। প্রথমটির উত্তর হচ্ছে এই যে, শাজাহানের ধারাবাহিক প্রেমের কোন লিখিত বিবরণী নেই কেননা, এই ধরণের কোন ভালোবাসার অন্তিও ছিলো না। বিশায়কর প্রাসাদ তাজমহলের কবর হিসেবে উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসেবেই এই প্রেমের কাহিনা জুড়ে দেওয়। হয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, জীবিত বা মৃত মমতাজের জন্ম শাজাহান কোন প্রাসাদ নির্মাণ করেন নি।

প্রতি পদেই এই ধরণের বিতর্কমূলক প্রশ্ন জিজ্ঞাদা করে জবাব আহরণের এই চেষ্টার আমরা প্রশংদাই করি। এর ফলে গবেষণায় অগ্রদর হবার শিদ্ধান্তগুলো ক্রচিশ্যু হয়।

আমরা জোরগলায় ঘোষণা করতে চাই যে, মমতাজ্বের প্রতি শাজাহানের স্থমহান ভালোবাসার স্মারক হিসেবে তাজের উৎপত্তির কাহিনী পশ্চিমী মানদকে যতই খুণী করুক না কেন, ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রাস্ত। মধ্যযুগীয় ভারতে অহ্তরপ উদাহরণ নেই, সম্ভবতঃ পৃথিবীর কোথাও নয়। প্রত্যেক মুঘল শাসকের হারেমে ছিলো কম পক্ষে ৫০০০ হারেমের অধিবাসিনী ছাডাও অগণিত

নর্মসহচরী। এই সহস্র সহস্র নারীর মাত্র একজনের স্মৃতি জাগরক রাথার সময় অথবা মনোবৃত্তি কোনটাই তাঁদের ছিলো না।

খুবই বেদনার বিষয় যে, মমতাজের প্রতি শাজাহানের ভালোবাদার লাস্ত ধারণায় বশীভূত ঐতিহাদিকেরা তিনশো বছর ধরে অসংখ্য মিঝার জাল বুনে গেছেন। প্রচলিত বিবরণীগুলি মিলিয়ে দখতেও তারা ভূলে না গেলে বুঝতেন যে এগুলো দবই পরম্পারবিরোধী। তাই, এঁদের লেখা ইতিহাদ ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে অজ্ঞ স্ববিরোধী বর্ণনা ও তথাের দমাবেশ।

তাজমহল শধ্বে প্রচলিত নানা ধরণের বিবরণী সংগ্রহ ও নিধ্বন্ধ করা ত্রহ কাজ। গত তিনশো বছরে শাজাহানের প্রেমাগ্রতার ইতিকথায় বিশাসী অঙ্গ্র লোক পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য কাহিনীর জন্ম দিয়েছেন । আমরা বর্তমান পুস্তকে কিছু নির্বাচিত বিবরণীর আলোচনা করে দেখাবো ঘে, এগুলো খুবই অবাস্তব ও স্বিরোধী।

## षिठीय वाशास

## শ জ হাবের িজের বাদশানাম। ব স্বীকৃতি।

তাজমহল যে মুসলিম কবর হিদাবে বাবহার করার উদ্দেশ্যে দখল করা হিন্দু প্রাাসাদ, তার প্রষ্ট দার্থহীন স্বীকৃতি পাওয়া যায় মোলা আবতুল হামিদ লাহোরী নামে একজন বেতনভূক সভাগদ লিখিত শাজাহানের রাজজ্কালের বিবরণ থেকে।

Bil ot & D wean এ লেখা আছে, আবহুল হামিন লাহোরীর বাদশানামায় শাজাহানের রাজঅ্বনালের প্রথম ২০ বংসরের বিবরণ লিখিত আছে…। আবহুল হামিদ নিজে মুখবন্ধে বলছেন যে, আবুল ফজলের আবকর নামার রীভিতে তার রাজঅকালের ইতিহাস লিপিশ্ব করাব জন্ম সম্রাট আপ্রহী হলেন।…সমাটের কাছে কাজের জন্ম তার নাম স্থপারিশ কর হয় এবং গার অবসর জীবন যাপনের স্থান পাটনা থেকে তাকে ভাকিয়ে এনে এই কাজের ভার দেওয়া হয়। উপরের পরিছেদ থেকে প্রত যে, মোল্লা আবহুল হামিদ শাজাহানের নির্দেশে (ফাসীতে) বাদশান মা বেখেন রাজব্বের সরকারী বিবরণ হিছেল তাকি কালের বিনরণ তাকে আবহুলিপি বাংলার Asiatic Society প্রকাশ করেছেন।

#### **ব. দ×: अ**.श।

সাদশানামার ৬০০ পাতায় আছে ২২টি এবং ৫০০ পাতায় আছে ১৯টি পংক্রি।

লাইন অনুযায়ী আক্ষরিক অনুবাদ হচ্ছে। (পু: ৪০২)

- ১। পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন ও অভায় উৎপীতনের শিকার হয়ে উভয়ে অঞ্জ হয়ে পডলেন।
- ২। তার পিতার রাজত্বের কালে কোন এক সময় তিনি মারা গেলেন। এর আগো যেংহতু ফরেখান।
- ত। অম্বরের পুত্র, জামিন্থদোলা আসফ্থানের মারফং এক আবেদন পেশ করলেন।
  - ৪। তার মাত্রতা ও প্রভুভক্তির বর্ণনা করে প্রার্থনা করলেন।

- ৫। এই শহুগত ভৃত্য সবিনয়ে নিবেদন করছে যে, তলিয়ে না দেখে নিষ্ঠুর ভাবে।
  - ৬। বদ-মতলবে আমার বিরোধিতার জন্ম রাজকর্ম ারীদের মন্ত্রণায়।
- শ্রাকে স্থাম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং আমি রাজকীয় ক্ষমার
   প্রাথী হয়েছি। সেই দণ্ডের পরিপূর্ণ পালনের।
- ৮। জন্মে সমাটের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং এই বক্তব্যের যদি বিন্দুমাত্র ও সত্যতা না থাকে।
- ন। তবে এই পৃথিবী থেকে এরপ লোকেয় অস্তিত্ব মৃছে দেওয়া উচিত। যেহেতু ফতেথান।
- ১০। ঐ রাজকীয় ভকুম পেয়ে, যা সারা পৃথিবীতে মান্ত ২য়, তার কুশাসনের সপক্ষে নানা যুক্তি ও অজুহাতের অবতারণা করলেন।
- ১১। এবং একে স্বাভাবিক মৃত্যুর চেহারা দিতে চাইলেন, দারাসালের পুত্র হোদেন কে।
- ২২। অবৈধভাবে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করা হলো এবং সভোর সম্পূর্ণ অপলাপ করে।
- ১০। তার একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী মোহম্মদ ইব্রাহীমের মার্য্য এক আবেদন পেশ করা হলো।
- ১৪। রাজাদের রক্ষক সমাটের দরবার থেকে এক আদেশজারী হলে যা স্বাংশে মান্ত করতে হবে।
- ১৫। যে এই থাবেদনকারীকে দণ্ডলাতাবাদ ছুর্গে নিয়ে গিয়ে অনাহারে মারা হবে।
  - ১৬। এবং তিনি সমস্ত আড়ম্বর ও গৌরবের সাথে তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের
- ১৭। ঐতিহ্য অমুধায়ীই তাঁকে সমাবোহের সাথে বিদায় জানানো হলো যাতে বোঝা যায় যে, তাঁর প্রার্থনা পূবণ হয়েছে।
- ১৮। সেই দ্য়ালু রাজকীয় করমান আর তার সঙ্গে ত্টো ঘোড়া থার একটা ইরাকী, সোনালী জিন সহ।
- ১৯। অপরটা তুর্কী, অলস্কারপূর্ণ এর জিনটিও দোনালী। শুকরুল্লাহ আরব ও ফতেথান।
- ২০। এগুলো নিয়ে দওলাতাবাদ গেলেন আর উদ্বাহান কে ৪০০০০ টাকা দিয়ে সমান দেখানো হলো।
- ২১। শুক্রবার—১৫ জমাদিয়ল আওল, স্বর্গরাজ্যের প্রিছের প্রিছ মৃতদেহ।

- ২২। হ্জরত মুমতাজুল জামানি যিনি সাময়িকভাবে সমাহিত ছিলেন, পাঠানো হলো। (পু: ৪০৩)
  - ২০। সঙ্গে গেলেন রাজপুত্র মোহম্মদ শাহস্কলা বাহাত্বর, ওয়াজির থান।
- ২৪। এবং সতিউল্লিসা থানম, যিনি মৃতার মজাজ সম্পর্কে সম্যক অবহিত চিলেন।
- ২৫। (পরিচারিকার) কাজে ছিলো তাঁর দক্ষতা এবং মহামালা মহিধীর মহামত তাঁর মাধ্যমেই বাক্ত হতো।
- ২৬। রাজধানী আকবরাবাদে (আগ্রায়) মৃহদেহ আনীত হবার পর সেই দিনই এক আদেশ জাহী হলো।
- ২৭। যে ঐ মরদেহ নিয়ে যাত্রায় ফকির ও হুংস্থদের অঞ্জ্ঞ অর্থ বিতরণ করা হোক। ঐ স্থানটিতে
- ২৮। বিশাল নগরীর দক্ষিণে একটি অতিস্থার, বর্ণময় উত্যান শোভিত ছিলো এবং
- ২৯। দেই উত্থান পরিবেষ্টিত করেছিলো রাজা মানসিংহের মঞ্জিল নামে পরিচিত প্রাদাদ, যার বর্তমান উত্তরাধিকাবী জয়সিংহ।
  - ৩০। মানসিংহের নাতি। নির্বাচন করা হলো সমাজীর সমাধির জন্ম,
- ১১। যদিও তার পৈত্রিক ঐতিহ্নয় এই সম্পত্তিকে জয়ি সিংহ পুবই
  গুকত্বপূর্ণ মনে করতেন, তথাপি সম্রাট শাজাহানের মনতৃষ্টির জন্ম বিনাম্লো
  এটি ছেডে দিতে তার হয়তো আপত্তি হতো না।
- ৩২। কিন্তু শোকাভিভূত হলেও ধর্মীয় অন্ন্পাদনের বলে (বিনাম্লো প্রাদাদটি দ্বল করা অন্নচিত মনে করে)
- ৩৩। দেই আলি মঞ্জিলের (বৃহৎ প্রাদাদ) পরবর্তে জয়দিংহকে এক টুকরো দরকারী জমি দেওয়া হলো।
- ৩৪। ১৫ জমাদিয়ল সানিয়াতে মৃতদেহ সেই ত্মহান নগরী আগ্রায় আনীত হবার পর।
  - ৩৫। পরের বৎসর সেই স্বর্গতা মহিষীর পবিত্র দেহ সমাহিত করা হলো।
- ৩৬। রাজকীয় আদেশে সরকারী কর্মচারীরা আকাশচুঘী স্থউচ্চ শ্বতি-সোধে।
- ৩৭। সেই পুণ্যাত্মা মহিধীর মরদেহ জগতের চক্ষ্ থেকে ল্কায়িত রাখলেন এবং এই প্রাসাদ (ইযারত এ আলিশান) থুবই সমারোহ পূর্ণ ও একটি গযুজ শোভিত ছিলো।
- ৩৮। এবং স্থউচ্চ এই প্রাদাদটি মনে করিয়ে দেয় আকাশ ছোঁয়া সাহদের কথা।

- ৩৯। 'দাহেব কিরাণে দানী, সমাটের, যিনি শৌর্ষে অতলনীয় এবং।
- ৪০। প্রতিজ্ঞায় অনড়। ভিত্তি শুরু হলো এবং দৃংদশী জ্যামিতিবিদ ও প্রতিভাধর শিল্পীদের আনা হলো।
  - ৪১। ঐ নির্মাণের কাজে থরচ হলো ১০ লক্ষ টাকা।
     বাংলায় অর্থগ্রাহ্য ভাবে লাইনগুলি নাজালে তা হবে:

"মথতাজ-উল-জামানির মৃতদেহ যা বুরহানপুরে সমাধিস্থ ছিল (কেননা তিনি দেখানে মারা গিয়েছিলেন ) উত্তোলন করা হয় (ছয় মাদ পর) এনং নিয়ে যাওয়া হয় আক্বরাবাদে ( ওরফে আগ্রায় )। সঙ্গে ছিলেন শাদ্রাহানের পুত্র মোহাম্মদ শাহ স্কুজা বাহাত্বর, ওয়াজির থান ও (প্রিচারিকা) দত্টর সা থানম থিনি মৃত মহিষীর স্বভাবের সঙ্গে বিশেষ পরিচিতা ছিলেন এবং সম্রাজ্ঞীর অভ্যাদ এবং প্রয়োজন যিনি ভালভাবেই জানতেন। আগ্রায় মৃতদেহটি উপস্থিত হওয়ার পর শব্যাত্রার প্রারম্ভে ফকীর ও মন্ত্রান্ত দৃঃস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে মুদ্রা বিতরিত হয়। সমাধির জন্ম বাছাই করা হয়েছিলো একটা প্রকাণ্ড স্থন্দর বাগান যা 'রাজা মানিসিংহের প্রাসাদ'কে ঘিরে ছিলো। মান'সংহের প্রদেবত জয়শিংহ তথন দেই প্রামাদের অধিকারী ছিলেন। জয়শিংহ যদিও কোন মুলা ছাডাই দৈত্রিক সম্পত্তি হাত্ছাড়া করতে স্বীকৃত ছিলেন, তবু কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়ে প্রাসাদটি নিয়ে নেওয়া সঙ্গত মনে করা হয়নি। কাজেই জয়দিংহকে একথণ্ড সরকারী জমি দেওয়া হয়েছিলো সেই বিরাট প্রাসাদের ( আলামঞ্জিলের ) বদলে। মৃতদেহটি আগ্রায় এমেছিলো ১৫ই জমাদিয়ুল সানীতে। পরের বৎদর রানীকে সমাহিত করা হয়। সরকারা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা গগনচুষী প্রকাণ্ড স্মৃতিনোধের অভ্যন্তরে মৃতদেহটি সমাহিত করেন। এই স্মৃতিদৌধটি একটি অভতপূর্ব জাকজমকপূর্ণ প্রকাণ্ড প্রাসাদ যার উপরে আছে একটি গমুজ (ইমারত-এ আলিশান-ওয়া গুমজে)। তারপর কিছু জ্যামিতিক (নক্সাকারক)-দের ডাকা হয়েছিলো এবং গেট বায় হয়েছিলো ৪০ লক্ষ টাকা।"

উপবের উদ্ধৃতিটি মুসংবদ্ধ ও প্রাঞ্জল করার জন্ম কয়েকটি প্রসঙ্গ বাাখ্যা করে দেওয়া দরকার I

সমাট শাজাগনের পত্নী আন্ত্র্মন্দ বায় ব্রহানপুরে ১৬২৯ থেকে ১৬২২ এর মধ্যে কোন এক সময় মারা যান। ওথানকারই এক বাগানে তাঁর মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। কিন্তু কথিত আছে যে, পরে তা উত্তোলন করে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। এই একটি মাত্র বর্ণনাই চিন্তাশীল এবং বিবেচক পাঠককে সতর্ক করার পক্ষে যথেষ্ট যে, শাহাজান নিশ্চরই হাতের কাছে একটা ভৈরী করা প্রাসাদ পেয়েছিলেন। তা না হলে, কেন ভিনি শান্তিতে সমাহিত

একটি মৃতদেহ উত্তোলন করিয়ে ৬০০ মাইল দূরে আগ্রায় নিয়ে ধাবেন গ কোন উদ্দেশ্য ছাড়া তিনি এই দেহটিকে একটি উন্মৃত্ত করর থেকে আরেকটিতে স্থানাম্ভরিত করতে চাইবেন না। সাধারণ লোকের মৃতদেহও এতটা নাডা-চাড়া করা হয় না, রানীর ক্ষেত্রে তো কথাই নেই, বিশেষ—দেই রানী যদি অতাধিক ভালোবাসার পাত্রী হিসাবে উল্লেখিত থাকেন। সঠিক ইতিহাস গবেষণার পক্ষে অপরিহার্ধ প্রত্যেক পর্যায়ে এই ধরণের সতর্ক অমুসন্ধান ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত খুব একটা দেখা যায়নি।

মমতাজের মৃতদেহ ব্রহানপুর থেকে দরানো হয়েছিলো (যদি আদে) হয়ে থাকে) কেননা, ঐ সময়ের মধ্যে তাঁকে আগ্রায় পুনরায় দমাহিক করার জন্ম জয় দিংহের প্রাদাদের দথল নেওয়া হয়ে গিয়েছিলো। আগ্রায় তাঁর দমাধির জন্ম নির্বাচিত জায়গাটিতে ছিলো তুণরাশি ('দক্ত জমিনি'—বাদশানামার মতে)।—এটাই দেখাছে যে, ঐ জায়গাটিতে ছিলো রসালো বৃক্ষশোভিত উত্থান। এই প্রাশ্বনের অভ্যন্তরে ছিলো মানদিংহের প্রাদাদ (মঞ্জিল), যা তথন ছিলো তাঁর পৌত্র জয়দিংহের অধিকারে। একথা বাদশানামাতেই লেখা আছে।

অবশ্য রাজা মানসিংহের প্রাসাদ বললেই বোঝায় না যে, মানসিংহ এই প্রাসাদটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। বরং বোঝাছে যে, জয়সিংহের আমলে এটি মানসিংহের প্রাসাদ নামেই খ্যাত ছিলো কেননা, মানসিংহ ছিলেন এর শেষ বিখ্যাত অধিপতি। এটা ছিলো মানসিংহের অধিকারে আসা একটি প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ এই প্রসঙ্গে আরও মনে রাখতে হবে যে, ঠিক উত্তরা ধিকারের স্ত্রেই যে এই প্রাসাদটি মানসিংহে বর্তেছিলো, তা নাও হতে পারে। অক্যান্ত সম্পত্তির মতো এই ধরণের প্রাসাদও বদল, বিক্রী, দান, যৌতুক বা জয়ের অঙ্গ হিদেবে হাত বদল হতে পারে। সময় সময় এই প্রাসাদটি নানা লোকের হাতে গিয়ে পড়ে, যার মধ্যে মৃদলিম বিজেতারাও আছেন। আমরা পরে আরো বিশ্বদ ব্যাখ্যা দেবো এ বিষয়ে।

বাদশানামা বলছেন যে, আগ্রায় আনার পর রাজকীয় নির্দেশে গম্পুজ্যুক্ত মানসিংহের প্রাসাদের অভান্তরে মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। আরও আগো বলেছেন যে, যদিও জয়সিংহ রাজকীয় প্রয়োজনের নিমিত তাঁর পৈত্রিক প্রাসাদ দখল করাটা তাঁর প্রতি রাজার অন্ত্রাহের একটা নমুনা হিসেবেই গ্রহণ করেন, কিন্তু ধর্মীয় নীতিজ্ঞানের দিকে তাকিয়ে তাঁকে এর বদলে 'শফিয়াবাদ' দেওয়া হয়েছিলো। জানা যায় না, এই শকিয়াবাদ একটা গ্রাম বা উন্মৃক্ত জমিব থক্ত ছিলো অথবা ছিলো প্রস্তর্বকরুল পণ্ডি।ক জায়গা, যা প্রোপুরই কাল্পনিক নাম, এবং এই নগ্ন আয়্বাতের ব্যাপারটা মন্ত্র বিবরণাতে সম্লান্ত করে

তুলবার জন্ম বানানো হয়েছিলো। কিছু লোক শফিয়াবাদের ব্যাখ্যা করেছেন একথণ্ড উনুক্ত জমি হিদেবে। কিছু এই ধরণের অনুমানের কোন ভিত্তি নেই। বস্তুত, 'আবাদ' এই শবটি বোঝায় জনপদকে। কি জয়দিংহকে দেওয়া এই ধরণের কোন নগর চিহ্নিত করা যায় না। ঐতিহাদিকরা তাঁদের খুণামতো শফিয়াবাদকে একথণ্ড উনুক্ত জমি হিসাবে আবাত্যাত করেছেন। বিভ্রান্তিকে আরো বাড়িয়ে তুলে তাঁরা ভিত্তিহীনভাবে ধারণা করে নিয়েছেন মে, শাজাহান নিজেও এর বদলে একথণ্ড উনুক্ত জমি নিয়েছিলেন। শাজাহান কেন একটার বদলে আরেকটা উনুক্ত জমি নেবেন । তিনি ঘদি তাই নিয়ে থাকেন, তবে কেন জয়িশংহকে দেওয়া জমির সঠিক অবস্থান সম্পর্কে কিছু লেখা নেই । তাছাড়াও বাদশানামা ম্পাইভাবেই বলেছেন যে, জয়িশংহকেই দেওয়া হয়েছিলো শফিয়াবাদ (তা যাই বোঝাক না কেন) আর শাজাহান পেয়েছিলেন মানিশিংহের উন্থান প্রামাদ। তাজমংল সম্পর্কে শাজাহান ইতিকথা যে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত কতথানি বানানো, তার একটা বড় প্রমাণ হছেছ এইটে।

শ্পষ্টতই, এই তথাকথিত বদলের কাহিনী চোথে ধ্লো দেবার জন্ম লেখা হয়েছে। কেই বা ওদার্থের দক্ষে দক্ষ করতে পারবেন একটা বায়বছল প্রাাদরের দক্ষে একথণ্ড উন্মুক্ত জমির বিনিময়? দ্বিতীয়ত, এই বদলের ব্যাপারটাও মনে হয় কায়নিক, কেন না, এই জমিগুলোর আয়তন এবং অবস্থান দম্পর্কে কোন উল্লেখই নেই। তৃতীয়ত, প্রভূত্বামী, দান্তিক, মুদলিক শাসক শাজাহানের দক্ষে তাঁর হিন্দু অমাত্যদের কোন সম্প্রীতিই ছিলোনা। খুব সম্ভব যে, জয়সিংহকে তাঁর পৈত্রিক প্রাাদ থেকে জার করে বের করে দেওয়া হয়েছিলো।

তিনশো বছর ধরে পৃথিবীর লোক বিশাস করে আসছে যে, শাজাহান জয়সিংহের কাছ থেকে একথণ্ড উন্মূক্ত জমি নিয়েছিলেন। এই ব্যাপারটাতেই ইতিহাসের ছাত্রদের মধ্যে পুনরায় চিন্তার প্রেরণা জাগা উচিত। অধীনস্থ এক সম্ভান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে একথণ্ড জমি ভিক্ষা করতে যাবার প্রয়োজনকেন শাজাহানের মত সম্রাটের হবে ? শাজাহানের নিজের অধিকারেই কি অনেক জমি ছিলো না ? কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি জয়সিংহের কাছ থেকে তাঁর মহিবীকে কবরস্থ করার পক্ষে উপযুক্ত বলে বিবেচিত একটি স্ক্ষর প্রশাদ জবরদ্ধন করেন।

বাদশানামার লেথক আমাদের বসছেন মে, মমতাজের মৃতদেহ পৃথিবীর চক্ষ্ থেকে পৃকান্বিত (সমাধিত্ব) ছিলো গমুজযুক্ত প্রাসাদের অভ্যন্তরে। শাজাহানের 'নির্দেশে' সরকারী কর্মচারীরা নাকি ঐ দেহ রেখেছিলেন। এই

'নির্দেশের' প্রয়োজনীয়তাই বা কি, যদি না অন্তের দম্পস্তিতে মমতাজের দেহ সমাহিত করা হয়ে থাকে ? এই 'নির্দেশ' শব্দটার বাবহার অর্থবাঞ্চক। আমরা দেখাবো যে, এই ঘটনার ১-৪ বছর আগে সম্রাট বাবরও ঐ গস্থুজ্যুক্ত প্রদাদের উল্লেখ করেছেন।

ভারতীয় ইতিহাদ স্থাপতা ও বাস্তবিদ্যার বইতে এই ধারণা খুঁটি গেছে বদে আছে যে, গদ্ধ হলো মৃদলিম রীতির স্থাপতা। এই ধারণা খণ্ডন করার পক্ষে উপরের পবিচ্ছেদে গদ্ধের উল্লেখ স্থাদ্র প্রদারী গুরুত্বপূর্ণ। বাদশানামা প্রাপ্তনতাবে আমাদের জানাচ্ছেন যে, মমতাজের কবরের জন্ম দখন করা হিন্দু প্রদাদে গদ্ধ ছিলো। প্রদাসত, এই দৌধটিকে বর্ণনা করা হয়েছে গগনচুদী এবং খুবই বিগাট হিদাবে, যদিও এই ধরণের বিশেষণ শাজাহানের শোষ্বীর্ষের বর্ণনা প্রদক্ষে জভিত হয়ে আছে।

আমরা স্পষ্ট স্বীকৃতি পাচ্ছি যে, তাজমহল হলো একটা গম্প্র্কু-হিন্দু প্রদাদ। অনায়াসেই ধারণা করা যায় দিকান্তায় আকবরের এবং দিল্লীতে হুমায়ুনের ও দফদরজজের কবন, যা প্রায়ই তুলনা করা হয় তাজমহলের সঙ্গে, সবই হলো প্রাক্তন হিন্দু প্রদাদ। আর ম্দলিমরা এগুলো জয় করে জোর করে রূপাশুরিত করেন।

ত্বপরে উদ্ধৃত পরিচ্ছেদের শেষ লাইনে বলা আছে যে সমাট প্রাক্লটির জন্য জ্ঞামিতিক নকদাকারীদের নিযুক্ত করেন। তাতে কিন্তু প্রমাণ হয় না যে, সমাট ভিত্তি থেকে শুক্ত করে পুরো দৌধটাই নির্মাণ করেছিলেন। জ্ঞামিতিবিদ ও স্থপতির প্রয়োজন হয়েছিলো, মাটির নীচের প্রকোষ্ঠের মধাস্থলে করর ঝোড়া এবং এর ঠিক উপরের তলার আটকোণা দিংহাসন প্রকোষ্ঠে একটি স্থতিস্তম্ভ নির্মাণের পরিকল্পনার কাজে। এ দের আরো প্রয়োজন হয়েছিলো, কিছু মর্মর পাথর সরিয়ে ভাদের ওপর কোরাণের বাণী উৎকীর্ক করানোয়, কত উচ্চতায় কোনটি লাগানো হবে তার হিদেবের ব্যাপারে ও ভাদের প্রনায় স্বস্থানে লাগানোর কাজে।

'ভিত্ত স্থাপিত হয়েছিলো' এই কথাটির ব্যাথ্যা কথাটিতেই নিহিত আছে। ছটো অর্থেই এই ব্যাথ্যা করা যায়। প্রথমত, যেহেতু মৃতদেহটি একটি গর্তেরাথা হয়, এ গর্তিটি বৃজিয়ে দেওয়াকেই বলা হয় 'কববের ভিত্তি স্থাপন' করা। বিতীয়ত, এর একটা আক্ষরিক অর্থও আছে। একটি হিন্দু প্রাদাদে দেহটি সমাহিত করে শাজাহান একদিক নিয়ে একটি মৃদলিম কবরের ভিত্তি স্থাপন করলেন। 'ভিত্তি স্থাপন করার' এই ধরণের আক্ষরিক কিছু অর্থবাধক ব্যাথ্যা মোটেই অপ্রচলিত নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, নেপোলিয়ন তাঁর জায়র বারা করাসী সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তার মানে কি এই

বোঝায় যে, নেপোলিয়ন কিছু ইট চুণ বা হুডকীর জোগাও করেন ফরাদী শাত্রাজার স্মারক গোঁধের জন্ম ? অভ্রূপভাবে শাজাহান তাঁর স্ত্রীর কররের ভিন্তি স্থাপন করেন নির্মাণের কোন মালমশলা জোগাড়ের হুক্ম না দিয়েই, কেননা তিনি একটি বায়বহুল হিন্দু প্রানাদ দুখল করাটাই বেছে নিয়েছিলেন।

আমরা ঐতিহাদিকদের স্থারিশ করবো এই ধরনের যুক্তি এবং আইন সক্ষত বাাথা। গ্রহণ করতে। এযাবং তাঁরা অস্ববিধান্ধনক শব্দ ও বাক্যাংশ এড়িয়ে গিয়েছেন, অর্থবান্ধক পরিচ্ছেদগুলোকে উপেক্ষা করেছেন। আন্ধপ্রধি দব ধারণা নিয়ে তাঁরা অবান্ধবতার জগতে ভেদে নেডানোই পছন্দ করেছেন। তাঁরা শব্দ ও বাক্যাংশের স্বাভাবিক অর্থকে বিক্বত করেছেন, যুক্তি ও আইন-সম্মত সাক্ষাপ্রমাণের দিক থেকে তাঁদের দৃষ্টি সরিয়ে রেথেছেন আর পরিণামে জালিয়াতি এবং কল্পনার মিশ্রণ বানানো কাহিনীর প্রতি অত্যন্ত করণভাবে বিশ্বস্ত থেকেছেন। ভারতীয় ইতিহাদের বহু ল্রান্ত ধারণার নিরদনকরতে গেলে এই ধরণের বিশ্বান ও অসম্বোষন্ধনক পদ্ধতি তাাগ করতে হবে।

বাদশানামার মতে প্রাদাদের জন্ম যে ৪০ লক্ষ টাকা বান্ধিত হয়েছিলো, তার ব্যাথ্যা অতীব সরন। গোড়াতেই আমরা পাঠককে বলে রাথতে চাই যে, তাঁদের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকদের গোরব বৃদ্ধির জন্ম বাডিয়ে বলার একটা হর্বলতা মৃদলিম লেথকদের ছিলো। এই বাড়ানোর দীমা দম্বন্ধে সচেতন থাকলে আমরা ধরে নিতে পারি যে, অন্থমিত বায় হয়েছিলো ৩০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি।

এরপরে আরো একটা বাাপার লক্ষ্য করতে হবে। ম্বল আমলে ছিলো ছুর্নীতিব ভয়ানক প্রসার। কাজেই সম্রাটকে এই ধরণের প্রকল্পের বায়ের যে অফুমান দেওয়া হয়েছিলো, তার একটা নিরাট অংশই ধরা ছিলো অফাম্ম মধ্যবর্তা ব্যক্তির বে-আইনী ম্নাফা হিদেবে। এই ধরণের ফাপানো অফুমিত বায়ের কথা যথায়থ মনে রাথলে আমরা ধরে নিতে পারি যে, আসল বায় হয়েছিলো ২০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি।

এই ২০ লক্ষ টাকা ( ১০ লক্ষ টাকাই বা ধরা হোক নাকেন) ধ্ব সহজেই থরত হয়েছিলো নাচের প্রকোষ্ঠে কবর খোঁডা এবং তা ভবাট করার কাজে, জমির সমতকে কেন্দ্রায় মাটকোণা প্রকোষ্ঠে স্থৃতিস্তস্ত নির্মাণ, প্রাসাদের মেঝের সঙ্গে থাপ থাইয়ে মূল্যবান পাথরের টুকরো দিয়ে তাদের তেকে দেওয়ার কাজে আর প্রাদাদের দেয়ালে কোরাণের বাণী উৎকার্প করানোয়। এই থোদাইয়ের কাজেই প্রয়োজন হয়েছিলো একটা প্রকাণ্ড উঁচু ভারা বাধার। তা প্রদারিত ছিলো প্রাদাদের শীর্ষ পর্যন্ত আর ঘিরে রেখেছিলে। উঁচু প্রবেশপথ আর থিলানকে। এই দব মোজাইকের কাজ আর কোরানের নানী খোদাইয়ের কাজের জন্ম ঐ হিন্দু প্রাদাদের পাথর স্থানে স্থানে খুলে নিয়ে পরে আবার তঃ ঠিক জায়গায় লাগাতে হয়েছিলো। তাছাড়া এই সমস্ত খোদাই এবং খোলা বা লাগানোর সময় যে দব পাথর ভেঙ্গে গিয়ে। উচ্চে বেতনভোগী কারিগরদের নিযুক্ত করা, অনেক দ্র থেকে পাথর আনানো আর একটি বায়দাপেক্ষ ভারা বাধার কাজেই থরচ হয়েছিলো দেই টাকা, বাদশানামায় যার উল্লেখ আছে।

পরের অধ্যায়ে আমরা ফরাসী বণিক-প্র্যটক Tavernier-এ সাম্ব্য উদ্ধৃত কংবো এই মর্মে যে, ভারা বাঁধার থরচ সমস্ত কান্ধটার থরচের চাইতে বেশী ছিলো। তাতে প্রমাণ হবে যে, কান্ধটা ছিলো কিছু লিপি ভাঙ্গপ্রাসাদের দেয়ালের স্বদূর উচ্চতায় খোদাই করা মাত্র।

আমরা ভেবে অবাক হই কোন অধিকারে পরবর্তী লেখকেরা তাজের তথাকথিত নির্মাণ খরচ লিখেছেন ন কোটি ১৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, কেননা, শাজাহানের নিজের সভাসদ-লেখক মোলা আবহুল হামিদের মতে খরচ পড়েছিলো মোট ৪০ লক্ষ টাকা। পদ্ধতির নিয়মকাম্বন অতিক্রমকারা এইসব ভিত্তিহান কল্পনা ভারতীয় ইতিহাসকে ভূলে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। এই ব্যাপারে স্বচাইতে চাঞ্চল্যকর হচ্ছে তাজমহলের উৎপত্তির কাহিনী।

## **তৃতो**ग्न **অध**ाग्न

#### Tavernier

এ+টি গধুজ্যুক্ত হিন্দু প্রাদাসকেই যে মমতাজের কবরের জন্ম বেছে নেওয়া হয়েছিলো, শাজাহানের নিজের সভালেথকের এই স্থাকুতির পর আমরা এই অধ্যায়ে প্রমাণ করতে চাইছি যে, করাদী পৃথ্টক Tavermer-এর দাক্ষ্যও আমাদের দিনান্তেবই পুষ্টি জুণিয়ে প্রচলিত শাজাহান-ইতিকথার অসাবতা প্রমাণ করে। শাজাহানের রাজত্বকালে Tavernier ভারতে এদেছিলেন। গাজমহল সম্পর্কে তিনি এমন কিছু মন্তব্য রেখে গেছেন, যার সাহায়ে ঐপ্রাদাদের উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক দিনান্তে আদা যায়।

তার মন্তব্য পরাক্ষার আগে Tavermen সম্পর্কে কিছুটা পরিচিতি নেওয়া যাক। মহারাপ্তীয় জ্ঞানকোষ বলছেন,...'Jan Baptiste Tavernier একজন ফরাদী অলম্বার বাবদায়ী, বান্দার থাতিরে ১৬৪১ খ্রঃ থেকে ১৬৬৮ খ্রঃ প্রয়ন্ত ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন ৷ তিনি সাধারন :ঃ স্কুরাট ও স্বাতায় থাকতেন। বাংলা, গুজরাট, পাঞ্জাব, মাদার্জ, কর্ণাটক প্রভৃতি স্থান তার প্র্বার আওতায় প্রচে। তার একটি গোষান ছিলে। ঐ যান ও এক .জাড বলদের এক তাব থর্চ হয়েছেলে; ছয় শ'ীকা। ক্রমাগ**ত দু' মা**স ধরে বলদ জোডা প্রতিদেন চল্লিশ মাইল একনাগাডে পথ চলতো। স্বরাট থেকে মাগ্রা বা গোলকুতা যেতে চার দিনই যথেষ্ট ছিলো, আর থবচ পড়তো চলিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা। রোমের রাজপথের মতোই ফুল্র ছিলে পথ। হিন্দু রাজত্বে ইউরোপায় প্যটকেরা মাংসের অপ্রতুন্তায় অস্থবিধা বোধ করতেন, মুদ'লম রাজতে তা প্রাচুর পাওয়া যেতো। একটি প্রদম ভাকব্যবস্থ। কার্যকর ছিলে। নাগরিক ও সরকার উভয় পক্ষই রাজপ্থে চুরি ডাকাভির বিরুদ্ধে প্রিক্স ব্যবস্থা নিতেন। …তার পুস্তক Travels in India-তে এই ধরণের নানা তথ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বিদ্বান না হওয়ায় সম্পদ্ধ বাণিজ্য ছাড়া তিনি অন্ত কোন ব্যাপারে কিছু লিখে বেথে যান নি।'

ওপরের পরিচ্ছেদে Tavernier-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ছাড়াও আমাদের আলোচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক তিনটি স্তত্তের সন্ধান মেলে। প্রথমটি হচ্ছে,

১৬৪১ থেকে ১৬৬৮ সনের মধাবতী কোন সময় Tavernier ভারতে ছিলেন আমরা জানি যে, ১৬২০ খু: বেকে ১৬৩২ খু: এর মধ্যে মমতাজ মারা যান 🖟 মমতাজের মৃত্যুর মাত্র ১১ বছর পরেই Tavernier ভারতে আদেন। ইতিবৃত্তের উদ্ধৃতি দিয়ে আমহা দেখাবো যে, মমতাজের মৃত্যুর কয়েক মাণ পরই নাকি ঐ প্রাসাদ তৈরির কাল্পনিক ক: জ শুরু হয়েছিলো। Tavernier-এর মতে মমতাজের মৃত্যুর পর অন্ততঃ ১১ বছর ধরে কোন কাজই আরম্ভ হয়নি কেনুনা, Tavermer ভারতে এসেছিলেন ১৬৪১ খুটান্দের কোন এক সময়। এর পর আমরা কিছু মুদলিম বিবরণীর উদ্ধৃতি দেবে: এই মর্মে যে, ভিত্তি থেকে হুরু করে সমগ্র তাজপ্রাসাদ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছিলে। ১৬৪৩ সনে। মুদলিম বিবরণীর এই উলঙ্গ অসঞ্চ পাঠক লক্ষ্ **कर्**रवन नि\*6य । यहिन किছू मुमलिम विवदगीर जामदा পाই या, लाक्स्मरालड নির্মাণ কার্য ১৬৪০ সালের মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো, Tavernier-এর মতে অন্তত ১৬৪১ সালের আগে ঐ নির্মাণের কাজ শুরুই হয়নি। প্রাদঙ্গিক উদ্ধৃতি আমরা পরে হার্থ'ছ। এ উদ্ধৃতির অপর যে প্রয়োজনীয় স্থুত্র মনে রাথতে হবে তা হচ্ছে যে, বৈদ্বান না হত্যার জন্ত Tavernier-এর মনোযোগ কেবল মাত্র সম্পদ ও বাণিজ্যের দিকে নিবন্ধ ছিলো।

অপর প্রয়োজনীয় তথ্য হচ্ছে, Tavernier ১৬৬০ খৃ: পর্যস্ত ভারতে আদা যাওয়া করলেও ১৬৫৮ সালেই শাজাহান পুত্র আওরসজেব কর্তৃক রাজাচাত ও বন্দা হন। অথাৎ, Tavernier-এর সাক্ষ্য মেনে নিলে, ১৬৪১ সালের কিছু পর মমতাজের স্থৃতিসোধের নিশাণ আরস্ত হয় এবং ১৬৫৮ সালের পর শাজাহান পুত্রের হাতে অসহায়ভাবে বন্দী থাকলেও কাজ এগিয়ে যেতে থাকে : কিন্তু আমরা দেখাবো যে, Tavernierএর মতে কাজটি শেষ হতে ২২ বছর সেগেছিলো। অর্থাৎ, কাজটি ১৬৪১ সালে শুক্র হলেও ১৬৬০ সালে শেষ হয়েছিলো। এটি কার্যতা অসম্ভব কেননা, ১৬৫৮ সালের পর আর শাজাহান ক্ষ্যতায় ছিলেন না।

প্রথাগত তাজ-ইতিকথার এই ধরণের জাজদামান অসঙ্গতি পূর্বে কথনো
দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। এতেই প্রমাণ হয় যে, তাজমহলের উৎপত্তি নিয়ে
কোন প্রকৃত গবেষণা আগে হয়নি। অগণিত পণ্ডিত অজম অসঙ্গতি সত্তেও
বিভিন্ন তাজ-ইতিকথার শুণু পুনরাবৃত্তিই করে গেছেন, এগুলোর সামঞ্জতা
বিধানের চেষ্টা না করে।

Tavernier সম্পর্কে বিশদ পরিচিতির জন্ম আমরা Bincycloped a Britannicaর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি রাথছি। 'Tavernier, Jean Baptiste (১৬০০—১৬৮১)। ভারতের সাথে বাণিজ্যের পথিকৃত এই ফ্রানী প্রতিক ১৬০৫ সালে পারীতে জন্মগ্রহণ করেন। আণ্টওয়ার্প থেকে আগত তাঁর প্রোটেষ্টান্ট পিতা গাাত্রিয়েল ও কাকা মেলসিন পেশায় ছিলেন থোদাইকারক। প্রথম যাত্রায় তিনি ইম্পাহান পর্যন্ত যান। বাগদাদ, আলেপ্লো থেকে তিনি আলেকজান্তিরা, মান্টা ও ইটালী হয়ে পুনরায় পারীতে ফিরে যান ১৬০০ সালে। ১৬০৮ সালের দেপ্টেম্বর মাদে তাঁর বিতীয় যাত্রায় (১৬০৮—১৬৪৬) তিনি আলেপ্লো হয়ে পারস্থ এবং দেখান থেকে ভারতের আগ্রাও গোলকুতা পর্যন্ত যান। মৃঘল রাজসভা ও হারকখনিতে তাঁর অমণের যে উদ্দেশ ছিলো তার সার্থক রূপায়ন হয়েছিলো পরবতীকালে, যথন প্রাচ্যের সম্পদশালী রাজাদের সাথে মহামূল্যবান মণিমুক্তর সওদায় তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। বিতীয় যাত্রার পর তিনি আরো চারবার পর্যনে বেরিয়েছিলেন। তৃতীয় যাত্রায় (১৬৪৩—৪৯) তিনি জাভা পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে দেশে ফেরেন। তাঁর শেষ তিন যাত্রায় (১৬৫১—৫৫, ১৬৫৭—৬২, ১৬৬৪—৬৮), তিনি ভারত অতিক্রম করে আর অগ্রানর হন নি। ১৬৬৯ সালে তিনি রাজস্থান প্রাপ্ত হন হবং জেনেভার কাছে Aubonned জমিদারী ক্রয় করেন।

Tavernier-এর জীবনের শেষভাগ অনেকটা অম্পষ্ট। তিনি প্যারিস ত্যাগ করে স্থইজারল্যাণ্ডে বদবাস গুরু করেন ১৬৮৭ সালে। ১৬৮৯ সালে তিনি মস্কো হয়ে পারস্থ যাবার পথে কোপেনহেগেন হয়ে যান। দেই বছরই তিনি মস্কোয় মারা যান।'

এরপর আমরা তাজমহল সম্পর্কে Tavernierএর বিবরণী আলোচনা করে দেখাবো যে, সঠিকভাবে অন্থাবন করলে এটি আমাদেরই সিদ্ধান্তের পুষ্টি জোগায় যে, শাজাহান তাজমহল নির্মাণ করেননি বরং তাঁর স্ত্রী মমতাজের সমাধির জন্ম একটি হিন্দুপ্রাসাদ জবরদ্থল করেছিলেন।

এ সংস্থেও আমরা বলতে চাই যে, ঐতিহাদিকেরা Tavernierএর মস্তব্যের ওপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা আয়েজিক। এই প্রদক্তে আমরা Law of Evidence এর মূল নীতির প্রতি ঐতিহাদিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এ ঐতিহাদিকদের মূল আটি হচ্ছে, হয় তাঁরা এই নীতি দম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথবা যুক্তিশাল্পের নিয়ম ও সাক্ষ্য যাচাইয়ের বিচার-বিভাগীয় পদ্ধতির প্রতি তাঁরা সম্পূর্ণ অবহেলা দেখিয়েছেন। এই Law of Evidence বা সাক্ষ্য গ্রহণের মূল নীতি কিন্তু স্থাদৃত যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

Tavernier-এর সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে কোন ব্যক্তি যদি শান্ধাহানই ভান্ধমহলের প্রকৃত নির্মাণকারী এই মর্মে রায়দানের জন্ম কোন আদালভের শ্বারস্থ হন, আবেদনকারীকে তার মামলা দহ তৎক্ষণাৎ আদালত থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হবে।

আদালত খ্বই ন্যায়দসতভাবে জিজ্জেদ করবেন যে, তৎকালীন ভারত দরকারের প্রতিভূ শাজাহানের দরকারী নথিতে তাঁর তাজ নির্মাণ দংক্রাস্ত এক টুকরো কাগজও (নক্ষা, হিদেব বা কোন শিলানেপি) যদি পাওয়া না গিয়ে থাকে তবে দ্রবর্তী ফরাদা দেশের শাজাহানের সমত্রের এক প্র্টক Tavernier এর কিছু থাপছাড়া মন্তব্যের ওপর নির্ভ্ করে নির্মাণের ক্রতিত্ব শাজাহানকে অর্পণের কোন দাবী করার অধিকার আবেদনকারীর নেই। আইনের আঙ্গনায় Tavermerএর সাক্ষ্য তৃতীয় শ্রেণীর বলেই বিবেচিত হবে, যদিও ঐতিহাদিকের। এযাবং একে প্রথম শ্রেণীর বলেই মেনে এসেছেন। এই উদাহরণ থেকেই বোঝা যায় যে, প্রদক্ষ গ্রেথক হতে হলে ঐতিহাদিকদের অনেক স্তর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অবশ্য সামরা দেখাবো যে, শাজাহান-ইভিকথার ফান্স্থ Tavernier-এর সাক্ষ্য দিয়ে চ্পাসে দেওয়া যায়। বিভিন্ন আপাত-অসঙ্গতিপূর্ণ বিবরণীর সামঞ্জাবিধান করতে গেলে এই শিকান্তে আসাই স্থাভাবিক।

'Tavernier বলেছেন, 'আগ্রার সব কবরের মধ্যে শাজাহানের পত্নীরটিই সবোত্তম। ইচ্ছে করেই জায়গাটি বাছ। হয়েছিলো প্র্যটকদের আকর্ষণন্থল তাসিমকানের কাছে, যাতে সমগ্র পৃথিবীর লোক এটি দেখে তারিফ করতে পারে। তাসিমকান ইচ্ছে ছয়টি প্রশস্ত চত্ত্বর সমন্থিত একটি বৃহৎ বাজার, যাতে আছে বলিকদের ব্যবহারের জল্ম বারান্দা ঘিরে ছোট ছোট কক্ষ। এখানে প্রচুর তুলো বিক্রা করা হত্তো। আমি এই মহান কাজটির আরম্ভ ও শেষ হতে দেখেছি যাতে বিশ হাজার লোক বাইশ বছর ধরে অবিশ্রাম কাজ করেছে। এ থেকে বোঝা যাবে কি প্রচুর মর্থবায় হয়েছিলো। শোনা যায় যে, ভারা বাধার কাজেই অলাল্য কাজের তুলনায় বেশা থরচ ইয়েছিলো। কারণ, কাঠের অপ্রতুলতার জল্ম ইটি দিয়ে ভারা বাধতে হয়েছিলো। আর ঠেকনার কাজেও ইটের ব্যবহার করতে হয়েছিলো। এতে প্রচুর লোকবল এবং অজ্ব অর্থ প্রেরাজন হয়েছিলো। নদীর অপর পাড়ে শাজাহান তার কবর নিমানের কাজে শুরুর করেন কিন্তু পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় তার পরিকল্পনা বাধা-প্রাপ্তাহয়।

ওপরের পরিচ্ছেদটি অতাস্থ গুরুত্ব সহকারে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। মনে রাথতে হবে মহারাষ্ট্রায় জানকোবের প্রদত্ত উদ্ধৃতিতে আমরা দেখেছি বে, বিদ্বান না হওয়ার জন্ম Tavernierএর দৃষ্টি মুখ্যতঃ সম্পদ ও বাণিজ্যের দিকেই নিবদ্ধ ছিলো। আগেই বলা হয়েছে যে, ১৬২৯ থেকে ১৬৩২ থ্রী: কোন এক সময়
মমতাজের মৃত্যুর পর তাঁকে প্রথম ব্রহানপুরে একটি উন্মৃক্ত প্রাক্তে সমাহিত
করা হয়। বলা হয় যে, ছয়মান পর তাঁর দেহ উত্তোলিত করে আগ্রায় নিয়ে
যাওয়া হয়। অর্থাৎ, খুব বিলম্বে হলেও ১৬৩২ সাল শেষ হওয়া নাগাদ
মমতাজের মৃতদেহ আগ্রায় পৌছেছিলো। ১৬৪১ সালে তাঁর ভারতে
আগমনের পর কাজটি ভক্ত হয়েছে, Tavernier এর এই সাক্ষ্য মেনে নিলে
মানতে হয় যে, প্রায় দশ বছর ধরে মমতাজের মৃতদেহ উন্মৃক্ত স্থানে রাখা
হয়েছিলো। এখানেও আমরা Tavernier এর সাক্ষ্য ও মৃসলিম বিবরণীর
মধ্যে অসক্তি লক্ষ্য করি। ম্সলিম বিবরণীর মতে ১৬৪৩ সালের আগে
ভাজমহলের নির্মাণ শেষ হয়নি।

বানানো বা তথ্যভিত্তিক যাই হোক না কেন, তাজমহল সম্পর্কে বিভিন্ন
টুকরো তথা ও বিস্তৃত বিবরণী প্রান্ত সমরা এই পুস্তকে আলোচনা
করতে চাই। পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের মতো আমরা বিভিন্ন বিবরণীর অসামঞ্জয় এক কথায় উড়িয়ে দিতে চাই না। অন্তপক্ষে আমরা তাঁদের দেখাতে চাই,
কিভাবে বিভিন্ন কল্লিত বিবরণীর অন্তর্নি হিত সত্যির যুক্তিগ্রাহ্ম ব্যাখ্যা দেওয়া
চলে।

মমতাজের মৃত্যুর কয়েক মাদের মধ্যেই তাঁর দেহ যে আগ্রান্থ নেওয়া হয়েছিলো, মৃদলিম বিবরণীর এই অংশটি হয়তো দঠিক। হাতের কাছে একটি তৈরী কবর থাকলেই এটি দম্ভব। ভিত্তি থোঁড়া থেকে নতুন কবরের কাজ আরম্ভ করতে হলে শাজাহান বুরহানপুরের কবর থেকে মৃতদেহটি আগেই উত্তোলিত করে আনাতেন না। নতুন সমাধি তৈরী করতে হলে, মমতাজের দেহ, কিছু বিবরণীর মতে, তাজ নির্মাণের কাজে ব্যয়িত বারো বা তেরো বছর পর আগ্রায় নিয়ে সমাহিত করা হতো।

আমরা আগেই শাজাহানের সভালেথক মোলা আবহুল হামিদ লাহোরী'র উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছি যে, কবরের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্ম একটি জবর-দথল হিন্দু প্রাসাদ হাতের কাছেই ছিলো।

মমতাজের মৃত্যুর পর তাঁর দেহ ব্রহানপুর থেকে আগ্রায় নিতে যে ছয়মাস বিলম্ব হয়েছিলো, তার ব্যাখ্যা হচ্ছে, এই সময়ের মধ্যে স্থায়সঙ্গত অধিকারী জয়সিংহকে প্রাসাদটি থালি করতে বাধ্য করিয়ে নীচের তলায় গর্ত খুঁড়ে কবরের ব্যবস্থা করতে হয়েছিলো।

শাজাহানের সভা-লেথক বলছেন, আগ্রায় আনার পর মমতাজের মৃতদেহ সমাহিত করা হয়েছিলো মানসিংহের প্রাসাদের স্থউচ্চ গদ্জের নীচে। প্রাসাদটি ছিলো তাঁর প্রপৌত্ত জয়সিংহের অধিকারে। এই বিবরণীর মতে আগ্রায় নিয়ে আসার পর মৃতদেহটি গম্বজের নীচে সমাহিত করতে বিলম্ব হয়নি। তাই প্রতীয়মান হয় যে, তাজপ্রাসাদ নির্মাণ সম্পর্কে বিভিন্ন ম্সলিম বিবরণী সবই কষ্টকল্পনা। এগুলোর বিস্তৃত আলোচনা করে আমরা বক্তবাটি অপ্রমাণ করবো।

মমতাজের উত্তোলিত দেহ আগ্রায় হিন্দু প্র:নাদে সমাহিত করার পর অক্যান্ত পরিবর্তনের জন্ত শাজাহানের তেমন তাড়া ছিলো না। মৃদলিম বিবরণীতে যে সমস্ত শিল্পীর নাম দেওয়া হয়েছে, তাদের নীচের প্রকোঠে কবর খোঁড়া, ওপরের তলায় শ্বতিস্তম্ভ নির্মাণ এবং ভাজপ্রাদাদে ও এর খিলানে কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিলো। এভাবে বিচার করলে মনে হয় যে বিভিন্ন বিবরণীতে পাওয়া স্থপতি ও নক্সাবিদের নাম হয়তো সঠিক হতে পারে।

এই দমগ্র কাজটির শুরু ও শেষ দেখেছিলেন এককথায় Tavernier স্পষ্টতঃ বোঝাতে চাইছেন যে, কাজটি ছিলো এই স্থউচ্চ প্রাদাদের ভিতরে ও বাইরে চারপাশ ঘিরে জটিল ভারা বাঁধা, দেয়ালে কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করা ও পরে ভারা খুলে নেওয়ার মধ্যেই দামাবদ্ধ। এই দিদ্ধান্তের দপক্ষে পাই তাঁর অত্যস্ত শুরুত্বপূর্ণ মস্তব্য যে, দমগ্র কাজটির চেয়ে ভারা বাঁধার থরচ বেশী পড়েছিলো। আজকাল যে তাজপ্রদাদ দেখি, শাজাহান অবিকল তাই নির্মাণ করিয়ে থাকলে, ভারা বাঁধার থরচ দমগ্র কাজের চেয়ে বেশী পড়েছিলো Tavernier এর মন্তো বিদেশীর এই মন্তব্য দম্পূর্ণ উন্তট ঠেকবে। কেননা, প্রাদাদটির তুলনায় এরজন্ত নির্মিত ভারার থরচ বেশী তো নয়ই বরং অকিঞ্চিৎকর। এতেই প্রমাণ হয়, দমগ্র কাজটা ছিলো তুলনায় নগণ্য স্থানে কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করা, গর্ভ ব্যোড়া এবং একটি কবর ও শ্বভিন্তম্ভ নির্মাণের মধ্যে দীমাবদ্ধ। এভাবে আমরা দেখতে পাই, প্রকৃত সভিত্রকে দামনে রেথে কিভাবে বিভিন্ন অদঙ্গতিপূর্ণ ও বানানো বিবরণীয়ও ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

মৃদলিম বিবরণীর প্রায় দবই যে বানানো ও কট্টকল্পনা, তার সপক্ষে আমরা প্রলোকগত Sir H. M. Elliot, Dr. Tessitori ও Dr S. M Sen-এর মতো বিদয় ঐতিহাসিকের বক্তব্য পাই যে, এগুলোর ওপর নির্ভর করা যায় না।

যেহেতু তাসিমকানে বিদেশীরা সমবেত হতেন, তাই সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণের স্বন্দান্ত উদ্দেশ্যে যদি শাজাহান কবরটি সেই বাজারের কাছেই করিয়ে থাকেন, তবে প্রশ্ন উঠবে যে, শোকাভিভূত শাজাহানের পক্ষে কি স্ত্রীর সমাধি নির্মাণের জন্ম একটি নির্জন স্বর্ফিত জায়গা নেওয়া স্বাভাবিক ছিলো না। কেন তিনি সন্তা আমোদপ্রদর্শকের মতো বাবহার করবেন ?

তিনি কি তামাম জনতার আনন্দের জন্ম তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুকেও প্রমোদ বিতরণের উপায় হিসেবে ব্যবহার করবেন ? এটিও কি আশ্রুর্থ নয় যে, ঐ জবরদ্থন হিন্দুপ্রাদাদে কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করানোর তুলনায়, অকিঞ্চিংকর কাজটা, শেষ করতে বিভিন্ন বিবরণীর মতান্ত্যায়ী ১০, ১২, ১০ ১৭ এমন কি ২২ বছর লেগেছিলো। বেহিদাবী মুঘল হিসেবে দেখানে হলেও শাজাহান ছিলেন প্রক্রতপক্ষে ক্রপণ, নিষ্ঠুর ও দান্তিক প্রকৃতির এছাড়াও, কোন মুঘল শাসকের পক্ষেই হারেমের পাঁচ হাজার অধিবাদিনীর প্রত্যেকের জন্ম ব্যয়বছল শ্বতিসোধ নির্মাণ সম্ভব ছিলো না।

এছাডাও এই কাজে বেশী সময় লাগার ব্যাপারটারও কোন গুরুত্ব নেই কেননা, স্বউচ্চ মহিম্ময় হিন্দুপাদাদের গণুজের নীচে ম্মতাজের মৃতদেহ নিরাপদে মুমাহিত করার পর থোদাইয়ের কাজে ১৯ বা ২২ বছর লাগলেও অস্ববিধার কিছু ছিলো না। বিভিন্ন বিবরণীতে সময়ের পরিমাণ সম্পকে অনৈকাও লক্ষ্য করার। কেননা, আমরা জানি যে, কোন জবরদ্থল প্রাদাদের যদি নতুন মালিকের ইচ্ছাতুগ পরিবর্তন করানো হয়, তবে ঐ মালিকের মেজাজ ও দামর্থ্যের ওপত্ন নির্ভব করে কাজটা দীর্ঘদময় ধরে চলাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এই অর্থে বলা যায় য় বিভিন্ন বিবরণীতে উল্লেখিত দশ থেকে বাইশ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন সময় হয়তো সঠিক। এই সমস্ত বিবরণীর সামঞ্জপ্প করে আমর) বলতে চাই যে, ২য়তো কবর স্মৃতিস্তম্ভের কাজে সময় লেগেছিলে: দৃশ বছর ( সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত উল্লেখিত সময়). আর কোরাণের বাণী খোদাইয়ের काक करनिছिला मोर्घ २२ वष्टद धरत । शिनुश्रामामस्य स्वादाराद वागीद অলম্বরণে মুদলিম বলে চালানোর চেষ্টার প্রথম উদগাতা কিন্তু শাজাহান নন : এর বেশ প্রাচীন ঐতিহারয়ে গেছে। বিগ্রহরাজ বিশালদেবের প্রাসাদের একটি অংশ আজমীরের 'আড়াই দিন কি ঝোপড়া'-তেও ইসলামী লিপি উৎকীর্ণ দেখা যায়। একটি প্রাচীন হিন্দু মানমন্দির তথাক্থিত কুতুর্বমিনারের গায়েও এই ধরণের ইদলামী লিপির সংযোজনের জোরে একটি মুদলিম স্থাপত্য বলে দাবী করা হয়। এভাবেই, আদিতে রাজপুত প্রাসাদ হওয়া দত্তেও হুমায়ুন, দফদরজঙ্গ, ও আৰুবরের তথাক্থিত ক্বরক্ষেও অনুরূপ ভাগাই বরণ ক্রতে হয়েছে। বিশ্বয়ের কিছু নেই যে, এভাবেই পূর্বপুরুষের সেই বন্ধ বাবহুত ঐতিহ্য অমুদরণ করে শাজাহান স্থনিপুণ রাজকীয় চাতৃরীর দাহায্যে জয়দিংহকে তাঁর পৈত্রিক বর্ণাচ্য প্রাসাদের মালিকানা থেকে বঞ্চিত করেছেন। এটি অবশ্য শাক্ষাহানের মাতুলালয়ও ছিলো। একটি আনন্দোচ্চল হিন্দুপ্রাদাদকে বিষয় কৰবে রূপান্তরিত করার পশ্চাতে তাঁর ছাট উদ্দেশ্য ছিলো। প্রথমত, একটি हिन् बाक्रभविवांबरक आद्या नाश्ना ७ माबिएमात्र मधा त्वर्थ मध्या। अभविष्

হচ্ছে, প্রাসাদের বিলাসবছল আসবাব যথা মৃক্তোর ঝলার, সোনার চাঁদোয়া ও গরাদ, রূপোর দরজা এবং বিখ্যাত ময়ুর সিংহাসন প্রভৃতি আত্মসাৎ করে কোষাগারে জমা দেওয়া।

Tavernier-এর অপর উক্তি, 'শাজাহান ইচ্ছে করেই কবরটি বানিয়ে ছিলেন ডাদিমকানের (ছয়ট প্রশস্ত চত্তর ছিলো এডে) কাছে, বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণস্থলে, যাতে দমস্ত পৃথিবী এটি দেখে তারিফ করতে পারে।' পাঠক উক্তিটি দতর্কভাবে লক্ষ্য করুন। তাদিমকান হচ্ছে তাজ-ই-মকান, মর্থাৎ রাজার বাদগৃহ, তাজমহল কথাটি যার দমার্থক। অর্থাৎ Tavernier-এর মতে, প্রাচীন হিন্দু প্রাণাদ্যি মমতাজের দমাধির আগেও তাদিমকান ওরফে তাজমহল নামেই পরিচিত ছিলো। তিনি আরো জানাচ্ছেন, 'এই স্থানর প্রাদাদ দেখতে বিদেশীরা ভীড় জমাতেন আরু মমতাজের দমাধি দেখানে স্থাপনার পেছনে শাজাহানের স্থাপট উদ্দেশ্য ছিলো এই স্থপের প্রাদাদের স্থাপত্যের আড়ম্বরকে কাজে লাগানো।

ভারতীয় ইতিহাসে শাজাহানকে প্রায়ই ধনাচ্য হিসেবে দেখানো হয়ে থাকে। এই কল্লিভ ভাবমৃতির পশ্চাতের ধারণা হচ্ছে যে, তিনি অনেক বায়বছল প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। প্রক্রভপক্ষে, তিনি এই ধরণের প্রাসাদ একটিও নির্মাণ করেন নি। প্রচুর সম্পদের অধিকারী সম্রাট হওয়া দ্বস্থান, শাজাহানের কাছে উল্লেখযোগ্য কোন এখর্থই ছিলো না। কেননা, তিরিশ বছরের রাজত্বকালে তাকে আটচল্লিশটি অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছিলো। শাজাহানের এই অপেক্ষাকৃত দারিস্রোর স্বীকৃতি পাই Tavernier-এর পূর্বে উল্লেভ মন্তব্যে যে, কাঠের অভাবে সমগ্র ভারা ও খিলানের মজবৃত্তির জন্ম ইট ব্যবহার করতে হয়েছিলো। পাঠক ভাবলেই ব্ঝাবেন থে, ভারতের মতো বন পরিবেষ্টিত দেশে ভারা বাধার পক্ষে কাঠ সংগ্রহে অসমর্থ কোন সম্রাটের পক্ষে তাজমহলের মতো ধনাচ্য বায়বছল প্রাসাদ নির্মাণ স্বপ্রেও সম্ভব নয়।

এমনকি থিলানের মন্ধবৃতির জন্মও ই ট ব্যবহার করতে হয়েছিলো,
L'avernier-এর মন্তব্য খুবই অর্থবাঞ্জন। এর অর্থ হচ্ছে, থিলানগুলো
আগে থেকেই ছিলো। লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, ভাজমহলের ওপর
কোরাণের লিপির অলক্ষরণ মূলতঃ থিলানগুলোর আন্দেপাশেই হয়েছিলো।
ঐ অঞ্চলের পাধরের টুকরোগুলো সহিয়ে থোদাই করে আবার লাগানো হয়েছিলো। অথবা ভয় অংশের কেন্দ্রের বালি থোদাই করা পাধর সেখানে
সংযোজিত হয়েছিলা। ফলে, কমজোর বালিয়া থিলানের মন্ধবৃতির জন্মই
তথন ইটের প্রাজন হয়েছিলো। কার্টির বিষ্ণানালাব এর বন্ধব্যের এই

टबन है है । अपन हराइहिला। के ति Tavernier এর বন্ধবার এই
85384
10-5-88

অংশ থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে বাঁকানো ভোরণসহ ভাজপ্রাসাদের অক্তিছ মমতাজের মৃতার আগে থেকে ছিলো।

যথন Tavernier বলছেন যে, তাদিমকান (তাজ-ই-মকান ওরফে তাজ-মহল ) হচ্ছে ভ্য়টি প্রশস্ত চত্ত্ব সমন্বিত একটি বৃহৎ বাজার, স্পষ্টতই তিনি চার-পাশের লালপাথরের বিস্তৃত শিবিরের কথাই উল্লেখ করেছেন, মর্মর প্রাসাদটির কেননা, আগেই এটি মমতাজের সমাধির জন্ম হস্তগত করা হয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে, Tavernier-এর বিবরণী গোলমেলে মনে হতে পারে। কারণ, দমগ্র পৃথিবী যদিও মর্মর প্রাদাটিকেই তাজমহল বশে আথাত করে, Tavernier লাল পাথরের শিবিরগুলোকেই 'তাজ-ই-মকান' বলেছেন। প্রকৃত সত্যি হচ্ছে যে, ঐ কেন্দ্রীয় মর্মরপ্রাসাদ ও লাল পাথরের প্রাদাদগুলো মিলিয়েই ছিলো 'তাজ-ই-মকান' অর্থাৎ জয়দিংহের রাজকীয় সম্পত্তি। বর্ণাচ্য কেন্দ্রীয় মর্মরপ্রসাদসহ চারপাশের অক্যান্য প্রসাদগুলো দবই হস্তগত করেছিলেন শাজাহান। ঐ কেন্দ্রীয় মর্মরপ্রাদান বাতিরেকে লাল পাথরের সৌধগুলোর অন্তিত্বের কোন স্থচারু ব্যাথ্যা সম্ভব নয়, কেন না, এগুলো সবই হচ্ছে প্রসাদের অনুষঙ্গ।

অধ্যায়টি শেষ করার আগে পশ্চিমী পণ্ডিত বা পর্যটকের সাক্ষোর মূল্য সম্পর্কে আমরা পাঠককে দতর্ক করতে চাই। বুটিশ রাজত্বের কালে ভারতে পশ্চিমী পর্যটকদের মস্তব্যের ওপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ করার একটি প্রবণতা দেখা দিয়েছিলো। আমরা স্বাধীন হলেও এখনও দেই ঝোঁক থেকে দম্পূর্ণ মৃক্ত নই। বৃটিশ ঐতিহাদিক Keene-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যেও এই বিভ্রান্ত মানসিকতার দাক্ষ্য পাওয়া যায়।

তার বইম্বের ১৫৩ পাতার এক পাদটীকায় Keene বলছেন, Tavernier তাঁর যাত্রা শুরু করেন ১৬৩১ দালে এবং পারশ্যের ইম্পাহান পর্যস্ত গিয়ে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করেন ১৬০০ দালে। তাই তাঁর পক্ষে তাজ নির্মাণের কাজ শুক হওয়া প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু হয়তো তিনি ইম্পাহানে এ সম্বন্ধে শুনে থাকতে পারেন। ১৬৫১ থেকে ১৬৫৫ পর্যন্ত তাঁর চতুর্থ যাত্রা ছিলো ভারত পর্যন্ত এবং তথনই তিনি তাজের সমাপ্তি দেখেছেন।

প্রথমেই, Tavernier-এর বক্তব্য কভটা সঠিক Keen কে জানানো যাক। Keene জানেন না যে, তান্ধমহল ছিলো একটি হিন্দুপ্রাদাদ। তাই, শাজাহানের পক্ষে নীচের কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠে একটি কবর খুঁড়ে মমতাজকে সেথানে সমাহিত করা ছাড়া করণীয় কিছুই ছিলোনা। কাজেই, কাজটির 'শুরু' দেখার জন্ম Tavernier-এর পক্ষে ১৬৩০-৩১ দালে ভারতে উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল না! কাজটির শুরু এবং শেষ Tavernier স্বচক্ষে দেখেছেন 726.145 5 5

বলে কি বোঝাতে চাইছেন আমরা আগেই বাাথাা করছি। তিনি তাজের বিভিন্ন উচ্চতায় কোরানের বাণী খোদাইয়ের জন্ম শাজাহানের মজুরদের ভারা নির্মাণ করতে দেখেছিলেন। কাজটি যে কোন সময় আরম্ভ ও শেষ হয়ে থাকতে পারে। Tavernier-এর ভারতে অবস্থানের সময় যদি 'কাজটির' শুরু ও শেষ হয়, আশ্চর্যের কিছুই নেই। এদিক দিয়ে Tavernier-এর বক্তব্য সঠিক।

কিন্তু Keene-এর পাদটীকা থেকে যে কোতুহলোদ্দীপক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা হচ্ছে, কেউই সঠিকভাবে বলতে পারেন না, Tavernier কথন ভারতে এসেছিলেন এবং কতদিন ছিলেন। আমরা মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞানকোষের উদ্ধৃতিতে দেখেছি যে, Tavernier ১৬৪১ খৃঃ থেকে ১৬৫৮ খৃঃ পর্যন্ত ভারতে ছিলেন। কিন্তু Keene বলছেন যে, Tavernier-এর পক্ষে ১৬৫১-৫৫ দালে তা সম্ভব ছিলো। অপরপক্ষে, Encyclopaedia Britannica বলছেন যে, Tavernier-এর মধ্যে বেশ কয়েকবার ভারতে আসা যাওয়া করেছেন। তাই, Tavernier-এর মধ্যে বেশ কয়েকবার ভারতে আসা যাওয়া করেছেন। তাই, Tavernier-এর সাক্ষ্য খ্র নির্ভর্জনক নাও হতে পারে। তিনি যা কিছু বলছেন তা সম্পূর্ব নির্ভর্জনক নাও হতে পারে। তিনি যা কিছু বলছেন তা সম্পূর্ব সিত্য নয় অথবা আদপেই সত্যি নয়। ১৬৫১ সাল থেকে ১৬৫৫ সাল পর্যন্ত, যাতায়াতের সময় ধরে মাত্র চার বছর যদি তিনি ভারতে থেকে থাকেন, গাঁর পক্ষে কি বিশ হাজার লোক বাইশ বছর ধরে অবিরত পরিশ্রম করেছিলো আর কাজটির শুরু ও শেষ তাঁর চোথের সামনেই হয়েছিলো এই ধরণের মন্তব্য করা সঠিক গু বোঝা যায় যে, Tavernier ইতিহাসকে ধোঁকা দিয়েছেন তাঁর শোনা মুসলিম ধাপ্লাকে নিজের চোথে দেখা বিবরণ বলে পরবর্তীকালের ওপর চাপিয়ে দিয়ে।

Tavernier-এর মন্তবা থেকে চারটি বিশেষ স্ত্র পাওয়া যায়। প্রথমত, একটি স্বদৃশ্য প্রাসাদ তাদিমকান (অর্থাৎ তাজমহল) শাজাহান বেছে নিমেছিলেন মমতাজের সামাধির জন্ম। বিতীয়ত, ভারা বাঁধার জন্ম তিনি কাঠের যে,গাড় করতে পারেন নি। তৃতীয়ত, সমগ্র কাজের তুলনায় ভারা বাঁধার থরচই ছিলো দর্বাধিক। চতুর্থত, বিশ হাজার শ্রমিক বাইশ বছর ধরে অবিরত পরিশ্রম করেছিলো।

এর মধ্যে ওপরের তিনটি স্ত্র থেকে পরিষ্ণার বোঝ। যায় যে, মমতাজের কবরের জন্ম শাজাহান একটি তৈরী প্রাদাদ জবরদখল করেছিলেন। চতুর্থ স্থেটির ওপর অবশ্য প্রথাগত ঐতিহাসিকের বেশী নির্ভর করেছেন। কিন্তু যদি আমরা বিবেচনা করি যে, ১৬৫১ – ৫৫ মাত্র চার বছর Tavernier ভারতে ছিলেন, তাহলে এটিও খেশিপে টিকে না। তাই তার পক্ষে কাজটি শুরু ও শেষ হতে বাইশ বছর লেগেছিলো বলাট। অনেকটা প্রগলভ ঠেকে।

কিন্তু Tavernier-এর এই আপাত-অদঙ্গত বিবরণীরও অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় যদি এটিকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝা যায়। ১৯৫১ সালে তাঁর ভারতে আদার সময় মমতাজ তাজপ্রাসাদে বিশ বছর ধরে সমাহিত ছিলেন। তাজের চারপাশে একটি বিরাট ভারা বেঁধে কোরানের বাণী উৎকীর্ণ করার কাজ তথন শুরু হয়ে Tavernier ভারতে থাকার সময় শেষ হয়। এতে তু' বছর লেগে থাকলে মমতাজের কবরের আয়ু বাইশ বছর এবং (ভারা বাধা ও খোদাইয়ের) কাজটা তার সম্মুখেই শুরু ও শেষ হয়, Tavernier-এর এই মন্তব্য অত্যন্ত সঠিক ঠেকে। কাজেই, শাজাহান কর্তৃক তাজ নির্মাণের সপক্ষেবলে Tavernier-এর বক্তব্যের যে চতুর্থ স্ত্রেটি দেখানো হয়, তাকেও আমরা আমাদের এই বক্তব্যের সমর্থনে লাগাতে পারি যে, শাজাহান তাজপ্রাসাদ জবরদ্থল করেছিলেন।

কাঠের অভাবের জন্য শাজাহানকে ইট দিয়ে তাজের চার পাশে ভারা বাঁধতে হয়েছিলো এবং কাজটি বাইশ বছর পরে শেষ হয়েছিলো, Tavernier-এর এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে, সমগ্র মর্মর তাজপ্রাসাদকে বেষ্টনী দিয়ে লোকচক্ষ্র অন্তরালে রাখা হয়েছিলো দীর্ম বাইশটি বছর এবং এতে ইট ব্যবহৃত হয়েছিলো ভারার জন্য। অর্থাৎ, প্রায় একপুরুষ ধরে তাজমহল পৃথিবীর চক্ষ্ থেকে ল্কায়িত ছিলো। খুবই স্বাভাবিক যে, দীর্ঘ বাইশ বছর পর যথন ইটের ভারা ও বেষ্টনী খুলে তাজপ্রাসাদটি লোকচক্ষ্র সামনে আনা হয়, নতুন প্রজন্মের লোকেরা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, শাজাহানই এই প্রাসাদটির নির্মাতা।

ইটের এই রহশুময় বেষ্টনীর জন্ম সরলবিশাসী Peter Mundy ও Tavernier-এর মত বিদেশী পর্যটক অজ্ঞতাপ্রস্তুত বিভ্রাস্ত বর্ণনা রেখে গেছেন এই মর্মে যে, শাজাহানই মমতাজের সমাধির ওপর তাজমহলের নির্মাণ করিয়েছেন। দক্ষ অপরাধ তদন্তকারীর মতোই গবেষক-ঐতিহাসিকের দক্ষতা নির্ভর করবে এই ধরণের অসক্ষতিপূর্ণ বিবরণীর সমাক বিচার করে প্রকৃত্ত সতি্য আহরণের কৃতিত্বের ওপর। সোভাগ্যবশত, তাজমহলের ক্ষেত্রে নানা প্রত্যক্ষদর্শীর দেওয়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্বত্রের সাহায্যে আমরা এই সিদ্ধান্তেই পৌছাই যে, মর্মর তাজপ্রাসাদ জবরদর্থন করে শাজাহান এটি কবরের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলেন।

# **छ्ळूर्थ खशा**ञ्ज

### আওরঙ্গজেবের চিঠি ও সাম্প্রতিক খননের সাক্ষ্য

বাদশাহনামা স্বীকার করেছেন যে, তাজমহল হচ্ছে দথল করা হিন্দুপ্রাদাদ।
Tavernierও লিথে গেছেন যে, এই তাজপ্রাদাদকে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই
শাজাহান বেছে নিয়েছিলেন মমতাজের সমাধির জন্ম। এ ছাড়াও, আরো চৃটি
শুরুত্বপূর্ণ দাক্ষা আছে এ বিষয়ে। প্রথমটি হচ্ছে, দম্রাট শাজাহানের কাজে
যুবরাজ আওরঙ্গজেবের লেথা চিঠি আর বিতীয়টি হচ্ছে, তাজপ্রাদাদের অভান্তরে
দাম্প্রতিক অমুদক্ষানের ফলশ্রুতি।

বিশ্ববিষ্যালয়, পণ্ডিভেরা এবং দাধারণ মাতৃষ থুবই গোঁড়ামির সঙ্গে দোচ্চারে বলে আসছেন যে, শাজাহান তাজমহল বানিয়েছেন। তাঁর। জানেন না যে, এই গল্পের বিভিন্ন খুঁটিনাটি নিয়ে তাদের অনৈক্য খুবই হতাশাব্যঞ্জক। শ্বরূপ, বিভিন্ন ব্যক্তি অম্পষ্টভাবে বিশ্বাদ করেন যে, গল্লের নায়িক। মমতাঞ্চ ১৬২৯ থেকে ১৬৩২ সালের মধ্যে কোন এক সময় মারা গেছেন। একইভাবে, শাজাহান কর্তৃক তাজমহল নির্মাণে ১০ থেকে ২২ বছর লেগেছে বলে বিশাস করা হয়। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কালে যথন বিভিন্ন বিবরণীর মধ্যে অনৈক্য দেখা যেতো, তথন পশ্চিমী লেথকদের কথা বিশাস করার দিকেই ঝোঁক ছিলো। দেই কারণে, ভারতের ব্রিটিশ শাসকেরা ধরেই নিয়েছিলেন যে, মমতাজ্বে সমাধি নির্মাণে ২২ বছর লাগা সম্পর্কে Tavernier- এর এই উদ্ভট পাক্ষ্য অন্ত সমস্ত মুদলিম বিবরণীর চাইতে অধিক আস্থার পাত্র। কিছ Tavernier ও অক্সান্ত মুদলিম বিবরণীর বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। जाँदित क्रिडे वक्तरवात मुश्लक उरकानीन नथि शक्तित क्रतरू शास्त्र नि। কান্ধেই, সবগুলোই যে সম্পূর্ণ অসত্য হতে পারে, বৃটিশদের মাথায় একথা ঢোকে নি। ফলে, তাঁরা ভাজমহলের উৎপত্তি সম্পর্কে ইউরোপীয় ও মুসলিম লেথকদের রচনার একটা জগাথিচুড়ি সংমিশ্রণ বিশ্বাস করে এসেছেন। ধরণের একটা অস্বাভাবিক বিবরণ তাজের প্রবেশপথের তোরণে মর্মরে থোদিত করে রাথা হয়েছে। এতে সমস্ত সরলবিশাদী দর্শকের উদ্দেশ্যে বলা আছে যে, তাজমহল নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে ২২ বছর লেগেছিলো। ভারত সরকারের প্রভুতত্ত্ব বিভাগ যে তথাক্ষণিত দক্ষ ঐতিহাসিকদের পরামর্শে এই ধরণের ফলক

স্থাপন করে তাজের মতো একটা পৃথিবী বিখ্যাত দৌধের নির্মাণ দম্পর্কে পৃথিবীকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করবেন, এটা অভ্যন্ত চুংথজনক।

কাজেই ১৬৩০ সালে যদি মমতাজের মৃত্যু হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়, পরবর্তী ২২ বছরের হিসেব আমাদের পৌছে দেয় ১৬৫২ সালে, যথন সমস্ত সৌন্দর্য ও বিস্তৃতি নিয়ে তাজের নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছিলো বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রাক্তত্ত্ব বিভাগ ও প্রথাগত ঐতিহাসিকদের পক্ষে তৃর্ভাগ্যজনক ভাবে ত একই বছরে যুবরাজ আওরঙ্গজেবের লেখা একটি চিঠি পাওয়া গেছে, যা এই বিশ্বাসকে সমূলে উৎপাটিত করে। জাতীয় মহাক্ষেঞ্খানায় রশ্বিত ফার্সী ভাষায় লেখা অস্তত তৃটো পাণ্ডুলিপিতে এই চিঠিটা পাওয়া যায়। এই পাণ্ডলিপি তৃটোর নাম 'আদাব-ই-আলমগিরী'। এই চিঠিতে আওরঙ্গজেব তাঁর পিতা সম্রাট শাজাহানকে লিখছেন যে, ১৬৫২ খুষ্টাকে দাক্ষিণাত্যের শাসনভার গ্রহণের জন্ম দিল্লী থেকে আগ্রা যাত্রা করার পথে তিনি আগ্রায় তাঁর মায়ের শ্বতিসোধ দেখতে যান।

পিতা সমাট শাজাহানের উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত শ্রন্ধা ও অভিনন্দন জানিয়ে আওরঙ্গজেব তাঁর চিঠিতে লিখলেন, 'আমি মহরম মাধের তিন তারিথ আকবরাবাদ (অর্থাৎ আগ্রায়) পৌছলাম। জাহানারার উদ্যানে আমি বাদশাজাদা জাহাবনী (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা)র সাথে সাক্ষাৎ করলাম। বসস্তের পুশোমালিকায় সঞ্জিত সেই বর্ণাঢ্য নিবাদে আমি তাদের সামিধ্যে স্বার কুশল জিজ্ঞেদ কর্লাম। আমি মহ্বাত থানের উদ্যানে রয়ে গোলাম।

পরের দিন গুক্রবার আমি আপনার উপস্থিতিতে দমাহিত পবিত্র কবরে গেলাম শ্রন্ধা জানাতে। ওগুলো (কবর, শ্বতিসোধ প্রভৃতি) ভাল এবং মজবৃত অবস্থাতেই আছে কিন্তু কবরের ওপরের গম্বুজের উত্তরভাগে ছই বা তিন জায়গায় ছিদ্র বলে বর্ষাকালে জল পড়ে। অক্যরূপভাবে দ্বিতীয় তলায় কিছু বাদকক, চারটি ক্ষুদ্র ঝুলবারান্দা এবং কিছু গুপ্থকক, দাত তলার ছাদ এবং বৃহদাকার গম্বুজের জামপোষও চুইয়ে আদা জলে ভিজে গিয়েছে, বর্তমান বর্ষায় বেশ কিছু স্থানে জল পড়েছে। এদব আমি দাম্যুকভাবে মেরামত করিষেছি।

কিন্তু আমি ভেবে পাই না, পরবর্তী বর্ষায় বিভিন্ন গম্বজ, মদজিদ, জমায়েত-কক্ষ প্রভৃতির কি দশাই না হবে। এদব আরো বিস্তৃতভাবে মেরামত করা দরকার। আমার মনে হয় যে, দ্বিতীয় তলার ছাদটি খুলে ফেলে ইট পাথর ও স্কৃত্কি দিয়ে আবার ভরাট করতে হবে। ছোট ও বড় গম্বজগুলির মেরামত করলে প্রাসাদগুলি অবক্ষয়ের হাত এড়াভে পারবে। আশা করি আপনি নিজে ব্যাপারটি অনুধাবন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার নির্দেশ দেবেন।

মহতাব উন্থান জ্বলে ভর্তি হয়ে পরিতাক্ত দেখাচেছ। জল নেবে গেলেই এর নৈসগিক সৌন্দর্গ আবার প্রতিভাত হবে।

এই প্রাসাদ-সম্চয়ের পশ্চাতের অংশ যে নিরাপদ দেখাচেছ, এটি রহস্ত-জনক। পশ্চাতের দেয়াল থেকে নদীটি দ্বে থাকায় ক্ষতি নিবারণ সম্ভব হয়েছে।

শনিবারও আমি স্থানটি পরিদর্শন করলাম এবং যুবরাজ দারার সঙ্গে দাক্ষাৎ করলাম। তিনিও আমার সাথে পাল্টা সাক্ষাৎ করলেন। তারপর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি যাত্রা শুরু করলাম (দাক্ষিণাভ্যের শাসনভার হস্তে নিতে) রবিবার এবং আজও আট তারিথে আমি ঢোলপুরের কাছাকাছি আছি।

আওরঙ্গজ্বের চিঠি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, ১৬৫২ প্রীষ্টাম্বেই তাজমহল প্রাদাদ-সম্চয় এতোট। প্রনো হয়েছিলো যে, বিশদ মেরামতের প্রয়েজনীয়তা দেখা গিয়েছিলো। কাজেই ঐ বছর যে কাজে হাত দেওয়া হয়েছিলো, তা একটা নতুন সোধের নির্মাণের সমাপ্তি নয়, বরং একটা প্রনো প্রামাদের মেরামত মাত্র। ১৬৫২ সালেই তাজের নির্মাণ শেষ হয়ে থাকলে, এই ক্রটিগুলো লক্ষ্যগোচর হওয়াটা আওরঙ্গজ্বের আকস্মিক পরিদর্শনের ওপর নির্ভর করতোনা। এই নির্মাণ কার্যে জড়িত হাজার হাজার মজ্বর ও শত শত তত্ত্বাবধায়কদের চোথে এগুলো পড়তোই। আর নির্মাণ সমাপ্তির বছরেই যদি এই ধরণের গভীর ক্রটি ধরা পড়ে থাকে, তবে নির্মাতাদের অতি দক্ষ বলে প্রচার করাটা অযোজ্জিক হয়ে পড়ে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে তাজের নির্মাভারা অতি দক্ষ শিল্পী ছিলেন। তবে তাঁরা শাজাহানের সমসামন্থিক ছিলেন না। তাঁরা বেশ কয়েক শতাকী প্রের হিন্দু কারিগর। কাজেই শাজাহান নয়, কোন প্রাচীন হিন্দু রাজাই তাজ নির্মাণ করিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই, তাজের উৎপত্তি মৃদলিম কবর হিসেবে হয়, হিন্দু প্রাসাদ হিসেবে।

এই চিঠি থেকে আরেকটা যে অর্থাঞ্জক দ্ব পাওয়া যায় তা হচ্ছে, তাজের নির্মাণ ১৬৫২ সালের সমাপ্ত হয়ে থাকলে অন্তত মৃথ্য কারিগরদের ভাজ উন্থানের গাছে সঙ্গে সঙ্গে কাঁসীতে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। কেননা, তাঁরা ভঙ্ মৃঘল রাজকোবের লক্ষ লক্ষ টাকা অপবায়ই করেন নি, মৃতা মহিষীর শ্বতিকেও অবমাননা করেছেন এমন একটি সৌধ নির্মাণ করে, যাতে সমাপ্তিয় বছরেট ফাটল ধরেছে। নিষ্ঠ্রতা ও অত্যাচারের অপর নাম আওরক্জেব, কিন্তু তাঁর চিঠিতে এই ঘটনার জন্ম অত্যাধিক কোধ প্রকাশ করেন নি। পরিবর্গে আমরা তাঁকে দেখি ঘূবুর মতো শাস্তম্বরে উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থাকতে

থে, তিনি কিছু মেরামতের নির্দেশ দিয়েছেন। এই চিঠি তাজ সম্পর্কে তাঁদের ভুল ধারণার নিরসরে ঐতিহাসিকদের সাহায্য করবে।

তাঁর চিঠিতে আওরঙ্গজ্বে তাজের উত্থানকে বলছেন 'মহতাব' উত্থান অর্থাৎ চক্র উত্থান। • এ থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আদি যে, তাজমহল ওরফে তেজ মহা-আলয়ের চারণাশের বাগানের পুরনো সংস্কৃত নাম হয়তো ছিল চক্র উত্থান। ম্সলিম আক্রমণকারীরা কোন বস্তু বা স্থানের দখল পেলে তদানীস্তন সংস্কৃত নামকে ফাসীতে রূপাস্তবিত করে নিতেন। চক্রকিরণে তাজমহলের সৌন্দর্ঘ উপভোগের ধারণাটি স্পষ্টতই শাজাহানের আগের আমলের হিন্দু রীতি থেকেই এসেছে।

আওরঙ্গজেবের চিঠির আরেকটি মনে রাখার মত স্ত্র হচ্ছে যে, তিনি এই বহস্তময় ব্যাপার দেখে আশ্চর্ম হয়েছেন যে, যম্না নদীর বস্তায় সমগ্র উত্যান প্লাবিত হলেও নদীর ধারা প্রাসাদের পশ্চাতের দেয়াল থেকে বেশ থানিকটা দ্র দিয়েই প্রবাহিত ছিলো। আমাদের সময়েও দেখা যায় যে, চূড়ান্ত বর্ধবের সময়ও যথন জল ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, যম্না নদীর ধারা কিন্তু তাজের দেয়াল থেকে ১০০ ফিট দ্রে বয়ে চলেছে।

আওবসজেবের পিতা শাজাহান ভাজমহলের নির্মাতা হলে যমুনার ধারা তাজ প্রাসাদ থেকে বেশ কিছুটা দ্রত্বে থাকার ব্যাপারটা তাঁর কা**ছে** বহুত্তময় ঠেকতো না। নির্মাতাদের কেউ তার কাছে সমগ্র বিষয়টি প্রাঞ্জল করতে পারতেন। কিন্তু মুখল রাজসভাও আওরঙ্গজেবের এই বিশ্বয়ের ভাগীদার ছিলো। কোন রহন্তমন্ব উপান্নে ষমুনা নদীর ধারা একটি নির্দিষ্ট থাতে বওয়ানো সম্ভব হয়েছে, তাভেবে তাঁরাও অবাক হয়েছেন। বিষয়টির রহস্ত লুকিয়ে আছে ভাজমহল ওবফে তেজমহালয়ের নির্মাতা প্রাচীন হিন্দুর দূরদৃষ্টি ও নির্মাণ করতে হবে বলে যমুনার উভন্ন তীরে গভীর থাত থুঁছে রেথেছিলেন যাতে প্রচণ্ড স্রোতের সময়ও জ্বতগতিতে জ্ব নিষাশিত হয়ে যায়। এছাড়া, ভধু যে তাজের कार्ष्ट्र यमूना नहीरक এভাবে স্থনি দিষ্ট থাতে বওয়ানো হয়েছিলো তাই नग्न, আগ্রা শহরের পাশ দিয়ে এর সমস্ত গতিপথই এভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিলো। এই কারনে, আগ্রার লালকেলা, ডাজমহল এবং তুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে মুসলিম কবর হিসেবে পরিচিত ইতমদউদ্দোলা প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দু বাজপ্রাদাদ সবই যমুনার তীরে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে, সমগ্র ভারতেই একটি স্বপ্রাচীন প্রথা स्रां या, दिन्तूवा जाएवव दुर्ग, श्रामाम, मन्तिव श्रञ्जि गए जूनाउन ममूज व्यवना নদীর তীরে। কচ্ছ সমূত্রতীরে সোমনাথের প্রসিদ্ধ মন্দির, বারানসীর গঙ্গার ভীৱে বিশ্বনাথের প্রকাণ্ড মন্দির ও সৌধমণ্ডিত ফুলর মানের ঘাটগুলিই এর

সমাক উদাহরণ। নদীর ধারে সৌধ নির্মাণের এই ঝোক থাকায় হিন্দুরা বন্ধার জন্ম করের হাত থেকে উদ্ধারের উপায় সার্থকভাবে বের করেছিলেন। লুঠপাট ও হত্যার নেশায় বুঁদ মুসলিমরা অধিকাংশই ছিলেন অশিক্ষিত এবং তাঁদের মক্ষভূমির ঐতিহ্য অহ্যায়ী নদীর তীর অথবা স্রেত্রের কাছাকাছি হানে নির্মাণে অনভাস্ত ছিলেন। বিপরীতপক্ষে, হিন্দুরা নির্মাণব ধ্রের আগে জলাভাব থাকলে জলাধার তৈরী করে নিয়ে কাজে হাত দিতেন। উদাহরণহারপ আমরা হিন্দু নির্মিত আজমীর (অর্থাৎ অন্নাগর) ও ফতেপুর দিক্রীর বিস্তীর্ণ সরোবরের উল্লেখ করতে পারি। পরবর্তীটি আকবরের সময়ে শুকিয়ে এসেছিলো কেননা, ফতেপুর দিক্রীর মুদলিম অধিকর্তাদের এই বিস্তীর্ণ সরোবরের বাধ দংরক্ষণের জ্ঞান ছিলোনা। এই সরোবর শুকিরে যাবার জন্মই প্রায় পনেরো বছর অধিকৃত্র কতেপুর দিক্রীতে থাকার পর আকবর ঐ স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। যারা বিশ্বাদ করেন যে আকবরই ফতেপুর দিক্রীর হাপন করেছেন, লেথকের 'ফতেপুর দিক্রী হিন্দু নগর' (ইংরেজী), পড়ে দেখতে পারেন।

অপর গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণটি তাজের মর্মরসোধের সন্মুথবর্তী উন্থানে ১৯৭৩ সালে আক্ষিক থননকার্ধ চালাবার সময় পাওয়া গেছে। ফোয়ারাগুলোতে কিছু গোলযোগ লক্ষিত হওয়ায় মাটির নীচে অবস্থিত প্রধান পাইপটা খুঁটিয়ে দেখাটাই যুক্তিযুক্ত মনে করা হলো। এই পাইপ পর্যন্ত মাটি খোঁড়ার পর নীচে আরো থানিকটা ফাঁপা জায়গা দেখা গেলো। কাজেই ঐ পর্যন্ত মাটি খুঁছে ফেলা হলো। উপন্থিত স্বাই ঐ গভীরতায় তথন পর্যন্ত অজানা এক ঝাঁক ফোয়ারার সারি দেখে অবাক হয়ে গেলেন। স্বচাইতে যা বেশী অর্থবাঞ্চক মনে হলো তা হচ্ছে এই যে, এই ফোয়ারাগুলোও তাজপ্রাসাদের সঙ্গে সংযুক্ত। এই লুকামিত ফোয়ারাগুলো শাজাহান বা পরবর্তী বুটিশ শাসকদের ঘারা সংস্থাপিত হয়ে থাকতে পারে না। কাজেই এগুলো শাজাহানের পূর্ববর্তী কালের। তাজপ্রাসাদের সঙ্গে এগুলো সংযুক্ত থাকায় স্বভাবতই বোঝা যাছে যে, এই সৌধটিও শাজাহানের কালের আগে নির্মিত। এই প্রমাণটুকু নিশ্চিতভাবে আমাদের বক্তব্যের সপক্ষেই রায় দেয় যে, শাজাহান তাঁর স্ত্রী সমাধির জন্ত হিন্দু প্রাসাদ দখল করেছিলেন মাত্র।

প্রমুভত্ত বিভাগের যে কর্মচারী এই থননের তত্ত্বাবধান করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন R. S. Sarma, Conservation Assistant। এই একই ব্যক্তি আরো একটি আক্ষিক তথা উদ্ঘটনে করেছেন। তথাকথিত মদজিদ এবং মর্মর প্রানাদের পশ্চিমদিকে বৃত্তাকার কুপের সমীপবর্তী চত্ত্বরে লাঠি হাতে পদচারণার সময় শ্রীণর্ম কক্ষা করেন যে, তাঁর লাঠি যেখানে আঘাত করছে

তার ভেতর থেকে একটা ফাঁপা অভিয়াজ শোনা যাছে। তিনি ঐ স্থানের ওপরকার প্রস্তর আবরণী সরাবার ব্যবস্থা করলেন। আর অবাক হয়ে দেখলেন একটা অভি প্রাচীন প্রবেশপথ, যা শাজাহানই বন্ধ করিয়ে দিয়েছিলেন মনে হয়। ঐ প্রথিটি পৌছে দিছে একটা সিঁ ড়ির ম্থে, যার প্রায় প্রশাশটি ধাপ শেষ হয়েছে একটা অন্ধকার, ঢাকা বারান্দায়। চত্তরের নীচের দেয়ালটাও দেখা গোলো ফাঁপা। কাজেই বোঝা যাছে যে, পূর্বদিকের চত্তরের এই রকম জায়গাতেও ল্কিয়ে আছে একই ধরণের সিঁড়ি ও ঢাকা বারান্দা। ঈশরই জানেন, এরকম কত সিঁডি, ঘর, দেয়াল ও তলা পৃথিবীর অজ্ঞাতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সাধারণের অজ্ঞতা থেকেই তাজের সম্বন্ধে অসুসন্ধানের তৃংথ-জনক অবস্থা বোঝা যায়। মনে হয় না, কেউই তাজের অভ্যন্তরে কোন প্রত্বতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়েছেন বা প্রচলিত বিবরণগুলি থুবই মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে দেথেছেন। এই দৈল সতিট্ই তৃঃখ দেয় মনে।

E. B. Havell এর মতো কিছু স্থাপতা ও ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, তাজের নক্সা পুরোপুরি হিন্দু বীতির। আমাদের গবেষণার প্রমাণিত হয়েছে যে ধারণা ও নির্মাণে তাজ নিঃসন্দেহ ভাবে হিন্দু আর মুঘল সম্রাট শাক্ষাহানের বেশ কয়েকশো বছর আগেই এটি মন্দির প্রাসাদ হিসেবে হিন্দুরা নির্মাণ করেছিলেন। কেবল হিন্দুদেরই যে তাজের পরিকল্পনার প্রতিভা এবং এটি নির্মাণ ও ভালোভাবে সংরক্ষণের দক্ষতা ছিলো, অপেক্ষাকৃত আধুনিক একটি ঘটনা থেকে তা বোঝা যায়। বোমে থেকে প্রকাশিত বছল প্রচারিত মারাঠা দৈনিক 'লোকসন্ত'তে শ্রীগোলাবরাও জগদীশের ২৭ মে ১৯৩৯ সালের একটি প্রবম্বে ঘটনাটির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ঐ প্রবন্ধের লেখক গ্রীজগদীশের মতে, ১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকে ভাজমহল সংরক্ষণের ভারপ্রাপ্ত জনৈক বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ার গম্বুছে একটি ফাটল লক্ষ্য করলেন। তিনি এটি মেরামতের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। তিনি ফাটলটির কথা ওপরওলাদের গোচরে আনলেন। কিন্তু তাঁরাও কোন স্বরাহা করতে পারলেন না। যতদিন গেলো, ফাটলটি তত বিস্তৃত ও গভীর হতে লাগলো। ফাটলটি মেরামতের জন্ম ইঞ্জিনীয়ারদের একটি সমিতি গঠিত হলো, কিন্তু তাত্তেও ফল হলো না। তাড়াতাডি কিছু ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়ালো পাছে ফাটলটি বড় হয়ে দম্বুজটি ধ্বসিয়ে দেয়।

কণ্ড্পক্ষ যথন কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। একটি গ্রাম্য চেহারার হিন্দ্ তাদের কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁর নাম প্রণটাদ। নির্বাহী বাস্থকারকে তিনি জানালেন যে, ফাটলটি মেরামতের বিচ্চা তাঁর জানা আছে এবং তাঁকে একবার স্থাোগ দেওয়া হোক। পুঁথিপড়া আধ্নিক ইঞ্জিনীয়াররা বিফল হওয়াতে কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গেই গ্রাম্য লোকটিকে স্থ্যোগ দেওয়া হলো। অবস্থা লোকটির কার্যকারিতা সহক্ষে তাঁদের মনে যথেইই দ্বিধা ছিলো।

একদল রাজমিন্ত্রী নিয়ে পূরণটাদ কাজে লেগে পড়লেন। তিনি একধরণের চুণমিশানো কংক্রীট তৈরী করে ঐ মশলা দিয়ে নিজে ফাটলটি ভরাট করলেন। মিশ্রণটি শক্ত হয়ে এতো নিখুঁতভাবে গমুজের আগুরের দঙ্গে মিশে গেলো যে, কিছুদিনের মধ্যে ফাটলের চিহ্নমাত্রও রইলোনা।

একজন অথ্যাত হিন্দু মিন্ত্ৰীর দক্ষতার কাছে বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ারদের পাণ্ডিত্যের এই পরাজয় ভারতে বৃটিশ আমলাদের মধ্যে বছল আলোচিত হয়ে শেষ পর্যস্ত ভাইসরয়ের কানে পৌছুলো।

একজন প্রায় অশিক্ষিত হিন্দু মিপ্তীর কাছে তাঁর ইঞ্জিনীয়াংদের এই পরাজয়ে ভাইসরয় আশ্চর্যবাধ করলেন। তাজ প্রামাদ সংরক্ষণের তদারককারী হিসেবে প্রণটাদকে নিয়োগের কথা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ভাবছিলেন, কিন্তু ভাইসরয়ের প্রশংসায় ইঞ্জিনীয়াররা প্রণটাদের প্রতি ঈর্যান্তিত হলেন। তাঁরা প্রণটাদকে চাকরি না দিতে সংকল্পবদ্ধ হলেন। ফলে প্রণটাদের কপালে ঐ চাকরি জুটলো না। ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাধুদ্ধ শুফ হলে: এবং তাজমহল ও সংরক্ষণের ব্যাপারটা পশ্চাদ্পটে সরে গেলো।

১৯৪২ দালে হিন্দু নেতা ডঃ বি আর আম্বেদকর ভাইদরয়ের কার্যকরী দমিতির দদক্ষ নির্বাচিত হলেন এবং শ্রম বিভাগের দায়িত্ব তাঁর হাতে রইলো। প্রণচাঁদে এই নিয়োগে আশার ইন্ধিত দেখতে পেলেনা। ভাঙ্গা হিন্দীতে তাঁর হতাশার বিষয়ে প্রণচাঁদে এক চিঠি লিখলেন ডঃ আম্বেদকরকে। চিঠিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছিলো যে পারিশ্রমিকের মোহ নয়, একটি জাতীয় ঐতিহ্যময় দৌধের ঠিকমতো পরিচর্যা ও ভবিশ্বংপুরুষের জন্ম সঠিকভাবে দংরক্ষণের উচ্চাশা প্রণের জন্মই পুরণচাঁদ ভাজমহল সংরক্ষণের জন্ম চাকরীর মুযোগ চাইছিলেন।

প্রণচাঁদের আন্তরিকতায় জঃ আধেদকর বিচলিত হলেন। তিনি তদানীন্তন ভাইসরয়ের সঙ্গে প্রণচাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ঐতিহাসিক প্রাদাদ সংবক্ষণের সহকারী বাস্তকার হিসাবে পূরণচাঁদকে তিনি নিয়োগ করতে চান ভাইসরয়কে একথা জানিয়ে ডঃ আম্বেদকর তাঁকে আরো কিছু সম্মান দেবার অন্থবোধ করলেন। ভাইসরয় রাজা হয়ে পুরণচাঁদকে 'রায় সাহেব' উপাধি দিলেন।

প্রবন্ধটির লেথক শ্রীগুলাবরাও জগদীশ আখাদ দিচ্ছেন যে সমস্ত ব্যপারটাই যথায়খন্তাবে নিপিবদ্ধ আছে।

#### **भक्षम ज्या**श

### Peter Mundy-র সাক্ষ্য

ইংরেজ পর্যটক Pater Mundy ১৬৩০ খ্রীঃ থেকে ১৬৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত ভারতে ছিলেন। Travels in Europe & Asia 1698,—1637, নামে তাঁর দিনপঞ্জী R C Temple এর সম্পাদনায় Hakluyt Society কর্ভ্বক পাঁচ থণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, ১৯০৭—১৯৩৬ সালের মধ্যে। বিতীয় থণ্ডের ২১৩ পৃষ্ঠায় Mundy বলেছেন, 'তার (মমতাজ) কবরের চার পাশে সোনার গ্রাদ রয়ে গিয়েছে। নির্মাণ শুক্ত হয়েছে এবং প্রচুর অর্থ ও শ্রুমের বিনিয়েগে অতিরিক্ত অধ্যবসায়ের সাথে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সোনা রূপাকে সাধারণ ধাতুর মতো ও মর্মরকে সাধারণ প্রস্তরের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, শাজাহান চাইছেন সমস্ত শহরেই একটা ওলট পালট ঘটাতে, বিশেষত উচু চিবিগুলোকে সমতল করে দিতে যাতে এগুলো দৃষ্টিপথের অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়।...'

ওপরের পরিচ্ছেদ্টি থ্বই অর্থব্যঞ্জক আবার থ্ব বিভ্রাপ্তিকরও বটে। ইংরেজ Peter Mundy ও ফরাসী Tavernier-এর মতো পশ্চিমী পর্যটকদের অসংলগ্ন লেখার ওপর অত্যধিক নির্ভরতা ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে কতোটা ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে তা স্পষ্ট, যথন দেখি যে, এই সমস্ত লেখাকে আলগাভাবে তুলে ধরা হয় শাজাহান কর্তৃক তাজমহল নির্মাণের অকাট্য প্রমাণ হিসেবে।

আমরা ওপরের উদ্ধৃতি বিশ্লেষণ করে দেখাতে চাই যে, Muady-র লেথাও আমাদের গবেষণার এই সিদ্ধান্তেরই পুষ্টি জোগায় যে, স্মৃতিদৌধ হিসেবে ব্যবহারের জন্ম জবরদথল ভাজমহল হলো পূর্বেকার মন্দির-প্রাসাদ।

প্রদঙ্গত, আমাদের বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা যাবে কিভাবে কিছুটা ধৈর্যা ও সতর্কতা অবলম্বন করে নানা কায়দায় প্রচারিত এই ধরণের মিথাার ফাঁদের সার্থক মোকাবিলা করা যায়।

প্রথমেই আমাদের লক্ষা করতে হবে যে, Mundy ভারতে ছিলেন মোটে ১৬৩০ সাল সর্বস্তা। বলা হয় যে, ১৬২০ থেকে ১৬০২ এর মধ্যে মমতাজের মৃত্যু হয়েছিলো। এর অর্থ মমতাজের মৃত্যুর পর Mundy বড় জোর বছর ছয়েক ভারতে ছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত সময় প্রকাণ্ড তাজ প্রাসাদ সমুচ্চয়ের ভিত্তি স্থাপনের পক্ষে অপর্যাপ্ত। নদীর এতোটা নিকট সায়িধ্যে ভিত্তি স্থাপনের কাজ শুরু করার আগে নদীর জল প্রাসাদে চুইয়ে ঢোকার পথ সফলভাবে বন্ধ করতে হবে পাকা কুয়ো ও স্কুড়ঙ্গের গাঁথনির সাহাযো। ঠিক এই রকমটিই দেখা যায় পশ্চাতের দেয়াল থেকে নদীর প:ব পর্যন্ত, এবং তাজ প্রাসাদ সম্চয়ের প্রাচীন হিন্দু নির্যাতারা এই ব্যবস্থই গ্রহণ করেছিলেন।

এরপরও, মাত্র তু' বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই Mundy উল্লেখ করছেন একটি স্বর্ণনির্মিত গরাদ, যার অলঙ্করণে ব্যবস্তৃত মৃক্তোর মূল্য বলা হচ্ছে ছয় লক্ষ্ণ টাকা।

পাঠক ও গবেষকর। চিন্তা করে দেখতে পারেন যে, এই ধরণের অতুল এশব এমন উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখা যায় না; যেখানে হাজার হাজার মজুর কাজ করছে আর প্রকাণ্ড ভিত্তির জন্ম ধুলো আর ময়লায় যেখানে আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে আছে। এই ধরণের মূল্যবান এবং উজ্জ্বল আদবাব কি প্রামাদ শেষ হওয়ার পর বদানোই স্বাভাবিক নয় ? মমতাজের মৃত্যুর হু' এক বছরের মধ্যেই যে Mundy তাঁর কবরের চার পাশে দোনার গরাদ দেখেছিলেন ভাতে প্রমাণ হয় যে, তিনি গমুজের নীচের প্রকোষ্ঠে গিয়েছিলেন, যেমনটি আজকের পর্যটকরাও যান। মমতাজের মৃত্যুর অনতিপরেই ঐ প্রাদাদের স্বস্তিত্ব থেকে প্রমাণ হয় যে, শাজাহান একটি প্রাচীন মন্দির প্রামাদ জবরদথল করেছিলেন আর অমূর্ক স্বীকারোক্তিই আমরা পাই বাদশাহনামার প্রথম খণ্ডের ৪০০ পাতায়।

এর পর প্রশ্ন ওঠে, Mundy যে নির্মাণের কথা বলছেন তার স্বরূপ কি ? এর জবাবেও Mundy একটি নির্মৃত স্ত্রে দিয়েছেন। যেহেতৃ শাজাহান একটি প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ জবরদথল করেছিলেন, একে মুসলিম শ্বতিসোধের কিছুটা সাদৃশ্য দেওয়া প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। প্রস্থতাত্ত্বিক এই জালিয়াতির অঙ্গ ছিলো সংস্কৃত লিপি ও হিন্দু মৃতির অপসারণ করে পরিবর্তে কোরাণের বয়েত দিয়ে জায়গাটি ভরানো। আওরঙ্গজেবের চিঠি থেকে আমরা জেনেছি যে, ঐ সম্চুরের সমস্ত সৌধ পুরনোও বছবাবহৃত হওয়ার জল্ম জল চুইয়ে পড়তো। গঙ্গুজ্জুক কেন্দ্রীয় মর্মর কক্ষের পূর্বেও পশ্চিমে নানা জায়গায় আরবী 'আলা' শব্দটি থোদাই করে চাপানো হয়েছিলো। এ সবের জল্মই প্রয়োজন হয়েছিলো প্রকাণ্ড ভারা বাধার, যা সমগ্র প্রাসাদের চার পাশে অনেকটা উচ্চতা পর্যন্ত হয়েছিলো। এই কারণেই Tavernier অভ্যন্ত প্রাস্কিকভাবে লিথেছেন যে, 'ভারা বাধার থবচ সমগ্র কাজটার থবচের চাইতে বেশী ছিলো।'

কাজেই, বহুমূখী সংস্থারের কাজ চলতে থাকা ঐ সোধে মধন Peter Mundyর মতো বিদেশী পর্যটক আক্সিক এদে হাজির হন, সৌধটির নির্মাণ-পর্ব জ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে বলে তার মস্তব্য খুব **অক্যায় নয়।** তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না যে, কয়েক পুরুষ পর সাধারণ্যে এই প্রতীতিই জন্মাবে যে, শাজাহান নিজেই তাজ-প্রাসাদ সমুচ্চয় নির্মাণ করিয়েছেন। ইতিহাসের এই ধরণের সম্ভাব্য বিকৃতির আন্দাজ করা Tavernier বা Peter Mundyর পক্ষে সহজ ছিলো না। তাই তাঁরা তাদের বক্তব্য আরো প্রাঞ্চল করেন নি। আমরা নিজেরাও এই ধরণের কোন প্রাসাদ আকম্মিকভাবে পরিদর্শনের স্থযোগ পেলে অধিক প্রাঞ্জল মস্তব্য করতাম না। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি বোদাই বা লণ্ডনে অপরের কোন প্রাদাদ এইভাবে দথলীক্বত হয়ে দংস্কারের উদ্দেশ্যে ভারা বাঁধার পর্যায়ে থাকা অবস্থায় দেথি, আমহা কথনোই বর্তমান মালিককে তিনি কার থেকে কিভাবে, কি মূল্যে প্রাসাদটি নিয়েছেন বা কি উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহার করতে চান, এই ধরণের প্রশ্ন করতে পারবো না। আমরা ভধ এটিকে বর্তমান মালিকের প্রাসাদ বলেই ক্ষান্ত থাকবো। তাছাড়া, ভাষা, জাতি, সংস্কৃতি, ক্ষমতা ও আর্থিক বিষয়ে উভয়ের ফারাকও আরো থুটিয়ে জিজ্ঞেদ করার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, Peter Mundy বা Tavernier বা এই ধরণের জ্বন্তান্ত পর্যটক কেউই গ্রেষক ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন ব্যস্ত পর্যটক ও সাধারণতঃ দরিদ্র। কাজেই ম্ঘল রাজসভার সাথে তুল্য মর্য্যাদায় আলোচনা চালানোর সামধ্য তাঁদের ছিলো না। এই বিদেশী পর্যটকেরা তাঁদের ভ্রব-পোষণ, রাজকীয় প্রাসাদ পরিভ্রমণের অস্তমতি, বিভিন্ন সংবাদপ্রাপ্তি ও ফার্সী ভাষায় প্রদত্ত এই সব সংবাদের ব্যাখ্যার জন্য নিষ্ঠ্র ম্ঘল রাজসভার ম্থাপেক্ষী চিলেন।

এই পরিন্থিতিতে মধ্যযুগে অথবা প্রাচীন ভারতে আগম্ভক বিদেশী পর্যটকের ছুটকো মস্তব্য আধুনিক গবেষকের খুবই সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তৃ:থের বিষয়, আধুনিক পণ্ডিতেরা গবেষণার এই প্রাথমিক শর্ত পূর্ব করতে পারেন নি। সরল বিশ্বাসে তাঁরা যে কোন ধরণের আল্গা মস্তব্যকেই ধ্বুব সত্যি বলে মেনে নিয়েছেন, সমকাল ও পরিস্থিতির নিরিথে এগুলোর সঠিক মূল্যায়ণ না করেই। যেমন, Peter Mundyর ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য হলো যে, তিনি মমতাজের মৃত্যুর পর মাত্র বছর ছয়েক ভারতে ছিলেন এবং এই স্বল্প সমন্থেই তিনি কর্বরের চার পাশে সোনার গরাদের কথা উল্লেশ করেছেন।

Peter Mundyর আরেকটি খুবই অর্থাঞ্ক মন্তব্য হলো যে, শাজাহান

ভাজের চার পাশে উচু ঢিবিগুলো দমতল করে দিয়েছিলেন। শাজাহান কিছু চিবি সমতল করা সত্ত্বেও প্রথণকারীরা তাজে প্রবেশের ম্থে পথের উভয় দিকেই এই ধরণের কিছু চিবি এখনও দেখতে পাবেন। প্রাচীন হিন্দুরা ভাজমহল প্রাসাদ-সম্চয় নির্মাণের কালে ভিত্তি খুঁড়ে পাওয়া মাটি দিয়ে এই দব উচু চিবি ক্রন্তিম ভাবে ভৈরী করিয়ে। ক্রিলেন। এটিই ছিলো দাধারণ প্রথা। যেমন, ভরতপুর নামক প্রাচীন তুর্গের চারপাশে ছিলো পরিখা। এই পরিখা খননের ফলে পাওয়া মাটি দিয়ে তুর্গের অভ্যন্তরে উচু ভূপ করে রাখা হয়েছিলো আরক্ষার প্রয়োজনে প্রতিবন্ধক হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্রে। ভাজ হিন্দুমন্দির প্রাসাদের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি অকুস্ত হয়েছিলো। ভিনটি উদ্দেশ্রে ভিত্তি খুঁড়ে পাওয়া মাটি দিয়ে প্রাসাদের চারপাশে ক্রন্তিম পাহাড় ভৈরী করা হয়েছিলো। প্রথমত, এভাবেই উদ্ভূত্ত মাটি দরানোর হাঙ্গামা এড়ানো গিয়েছে। থিতীয়ত, চারপাশের সবুজের মাঝে এই পাহাড় প্রাকৃতিক দৌন্দর্থের পরিবর্ধক এবং তৃতীয়ত, শক্রপক্ষের সদলে ভাজ অভিমুথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট প্রতিবন্ধক তৈরী হয়েছিলো এতে।

অক্সান্ত কাজের বর্ণনা না দিয়ে Mundyর শুধু এই উঁচু চিবিগুলো সমতল করার বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, সমসাময়িক পর্গবেক্ষকের চোথেও শাজাহানের এই কাজটিই ম্থ্য বলে মনে হয়েছিলো। তা না হলে এই অকিঞ্চিংকর বিবরণ Peter Mundy'র তাজ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে স্থান পেতো না। শাজাহান সতিটি তাজমহলের নির্মাতা হলে Thevernier ও Bernierএর মত বিদেশী পর্যটক দেখতে পেতেন গভীর ভিত্তি থোঁড়ার চিহু, প্রাসাদের পশ্চাদভাগে স্থনিমিত প্রাচীরের সাহায্যে নদীর জল যাতে স্থানটি প্রাবিত না করে সেই চেষ্টার সাক্ষ্য এবং স্থবৃহৎ সব প্রস্তরথণ্ড কাটিয়ে ও থোদাই করে স্থউচ্চে স্থাপনের দৃষ্টান্ত। তাজমহল হচ্ছে অসংখ্য চতুজোণ মহল সমন্বিত একটি সাততলা সোধ। এতে আছে স্থউচ্চ প্রাচীর যাতে কিছু তীক্ষশলাকাবিশিষ্ট দরজা আছে। এই সবের নির্মাণের কথা না বলে Mundy কেবল উঁচু চিবি সমতল করার কথাই বলেছেন কেন ?

সোভাগ্যবশত, Mundy এই ঢিবি সমতল করার উদ্দেশ্যের কথাও বলেছেন। তিনি বলেছেন, ঢিবিগুলো সমতল করা হয়েছিলো যাতে এগুলো শ্বতি-সোধের প্রাঞ্চল দর্শনের প্রতিবন্ধক না হয়ে দাঁড়ায়। মমতাজের মৃত্যুর বছর ছয়েকের মধ্যেই শ্বতিসোধের স্ক্র্লান্ত দৃশ্যের জন্য এই ঢিবি ভরাট করার উল্লেখ থেকে স্পাইই বোঝা যায় যে, এই তাজ প্রাসাদ-সমৃচ্চয় আগে থেকে বিগ্রমান ছিলো। দ্র থেকে যাতে এই সোধটি স্ক্র্লাইভাবে দৃষ্টিগোচর হয় সেজগ্র চিবিগুলো সমতল করার প্রয়োজন হয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে Mundy'র

মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচীন তাজপ্রাসাদের হিন্দু নির্মাতারা এই চিবিগুলো নির্মাণ করিয়েছিলেন প্রাসাদটিকে বিদেশী শত্রুপক্ষের আড়ালে রাথার জন্ম। যেহেতু শাজাহান একে সর্বসাধারণের জন্ম উন্মুক্ত একটি কবরে পরিবর্তিত কর্মেছিলেন, সাধারণের চোথের আড়ালে এই প্রাসাদকে রাধার প্রয়োজন তাঁর ছিল না।

## षर्छ जधाः

### Encyclopaedia Bricannica

যদিও সামর। পূর্ববর্তী প্রধায়সমূহে শাজাহান নিযুক্ত লেখক মোল্লা আবহুন হামিদ লাহোরী এবং Tavernier এর রচনা উদ্ধৃত করে নিঃদংশমে প্রমাণ করেছি যে, তাজমহল হচ্ছে একটা জবরদখল করা হিন্দু প্রাসাদ, তবুও ভাজমহল সম্পর্কে কত ধরণের অলীক কল্পনা এই তিনশো বছরে শাখা প্রশাখায় ছড়িয়ে আছে তার কিছুটা ইঙ্গিত পাঠককে দেবার জন্ম আমরা স্বান্থান্ত বিবরণীর বিচার করবো।

ত্বনিয়ায় তত্ত্ব ও তথ্যের বিপ্ল ভাণ্ডার হিসেবে Encyclopaedia Britannica-র বিপুল খ্যাতি। এই বইতে তাজমহল সম্বন্ধে বেশ কিছুটা থবর দেওয়া খাছে। 'মাগ্রা শহরের বাইরে যম্নার দক্ষিণতীরে নির্মিত এক সমাধি এই তাজমহল।' এটি নিমিত হয় মুঘল সমাট শাজাহানের আদেশে। মুমতাজ-ই মহল অর্থাৎ প্রাসাদের সবচেয়ে প্রিয়'। তাজমহল এই মুমতাজ-ই মহলের অপত্রংশ; নামে পরিচিতা প্রিয় সমাজ্ঞী আজুমন্দ বাল বেগমের স্মৃতি এই তাজমহল। ১৬১২ খ্রীকে বিবাহের সময় থেকে সমাটের নিতাস্কিনী সন্থান প্রস্বাব্দ ব্যাহির নিতাস্কিনী সন্থান প্রস্বাধ্য এই ভবন নির্মাণ শুক্র হয়।

ভারত, পারস্ত, মধ্য এশিয়। ও আরও দুরের স্থপতিদের নিয়ে গঠিত এক পরামশ্বিওলা এর পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনাকে পাকা রূপ দেওয়ার ক্বতিত্ব দেওয়া হয় তুলীদেশীয় অথবা পারস্তদেশীয় ওস্তাদ ঈশাকে। অবশ্য মূল নির্মাতা, রাজমিল্পী, লিপি বিশারদ ইত্যাদি ও নির্মাণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী এসেছিলো দারা ভারত ও মধ্য এশিয়া থেকে। ১৬৪০ দালের মধ্যে এই সমাধি সৌধ গড়ে তুলতে ২০ হাজারের বেশী শ্রমিক রোজ কাজ করেছিলো। অবশ্য তাজমহলের আমুষ্কিক সমস্ত কাজ শেষ করতে লেগেছিলো ২২ বছর। থরচ পড়েছিলো ৪ কোটি টাকা।

এই সন্নিবেশে আছে উত্তর দক্ষিণ বিস্তৃত ৬৩৪ গজ লম্বা আর ৩৩৪ গজ চপ্রড়া এক চৌকো জায়গা। এই জমির মাঝখানে ৩৩৪ গজ লম্বা আর ৩৩৪ কাজ চপ্রড়া একটি বাগান। এই থাগানের শেষে চৌকো চৌক্দীর দক্ষিণে বালি পাথরে নির্মিত প্রবেশের তোরণবার ও তার সঙ্গে সংযুক্ত দারীদের কক্ষ । বাগানের উত্তরে চৌহদ্দীর জমিতে দাঁভিয়ে আছে তাজমহল।

ভাজমহলের গায়েই যমুনা। ভাজমহলের পূর্ব ও পশ্চিমদিকে ২টি স্থন্দর একই রক্ষের ভবন। একটি মদজিদ, অপরটি 'জবাব'। এই সমস্ত সন্ধিবেলটাই উঁচু লাল বালি পাথবের দেয়াল দিয়ে বেরা। দেয়ালের চারকোণে আটকোণা শিবিরের চ্ডা, দক্ষিণে দেয়ালের বাইরে আন্তাবল, বহির্ভবন, প্রহরী নিবাস, এই সমস্ত সন্ধিবেশটাই বেগমের স্থৃতিসোধ। মৃঘল স্থাপত্যের ধারা অহ্যায়ী পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন স্বীকৃত না হওয়ায় সমগ্র সন্ধিবেশ একই সঙ্গে পরিক্লিত হয় ও তার নক্ষা তৈরী হয়।

এর উত্তর অংশে তাজমহলের দিকে ম্থোন্থি দাঁভিয়ে থাকা মদজিদ ও 'জবাব' স্থাপত্যের দিক থেকে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয়। এই হুটি সিক্রীর লাল বালিপাথরে তৈরী. গস্থুজের নীচেকে মর্মরথচিত আর সংযত কাক্ষকার্য শোভিত। মদিনার পরিচছন্ন খেতমর্মরের নিমিত দোধভবনের দান্নিধ্যে এদের স্থানায়

৩২২ ফুট দীর্ঘ ও ৩২২ ফুট প্রশস্ত, ২০ ফুট উ চু এক মর্মরখচিত ভিত্তিব উপর দান্তিয়ে আছে মূল সমাধি সৌধ: সবার উপরে আছে যুগ্ম চূড়া, জমি থেকে যার নীর্মবিন্দুর উচ্চত: ২৫০ ফিট। সমাধি সেপ্রের অভ্যন্তরে আছে একটি আটকোণ কক্ষ, যাতে বেগম ও শাজাহানের সমাধি আছে বলে লোকের বিশ্বাস। আদলে এরও নীচে একটি ক্ষ্মু প্রকোষ্ঠে বাগানের সমতলে রয়েছে 'তুটি প্রস্তরনির্মিত শবাধার।'

পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে, উদ্ধৃতির প্রথমাংশে আছু মন্দ বান্থ বেগমের মমতাজ মহল নামকরণের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। তাজমহল যার অপপ্রংশ, সেই মমতাজ মহল কথাটার মানে হচ্ছে 'সমস্ত মহলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' এই ব্যাখ্যাই পরিষ্কার করে দিছে যে, এই উপাধিটি মহিষীকে দেওয়া হয়েছিলো কেননা, একটা হিন্দু প্রাসাদ বেছে নেওয়া হয়েছিল তাঁকে করর দেওয়ার জন্য। আমরা শাজাহানের সরকারী অন্তলেথকের উক্তি উদ্ধৃত করে দেওয়ার জন্য। আমরা শাজাহানের সরকারী অন্তলেথকের উক্তি উদ্ধৃত করে দেওয়ার ছেয়, জীবিতকালে তার নাম ছিল মমতাজ-উল-জামানি, মমতাজ মহল নয়। কাজেই Encyclopaedia-র এই ধারণা লান্ত যে, মহিষীর মমতাজ মহল নামকরণ থেকেই প্রাসাদের তাজমহল নাম এসেছে। ঐ মহিলার নাম কথনোই মমতাজ মহল ছিলো না। মৃত্যুর পর প্রাসাদে কররত্ব করার সময় ঐ নামকরণ তাঁর হয়েছিলো। অর্থাং, ঐ মহিলার নাম থেকে প্রাসাদের নামকরণ হওয়া দ্রে থাক, উন্টোটাই হয়েছিলো। ঐ জ্বরদ্থল প্রাসাদের সোক্ষর্য, মহিমা এবং থাাতির প্রলোভন এত বেশী মাত্রায় ছিল যে, শাজাহানের মৃতা মহিবীর নামকরণ ঐ প্রাসাদের নামেই করা হয়েছিলো।

Encyclopaedia-র মতে মমতাজের মৃত্যু হয় ১৬৩১ দালে। কিন্তু আমরা দেখাবো যে, মৃদলিম লেথকদের মতে ঐ দময়টা ১৬৩০ দাল। কাজেই, মমতাজের মৃত্যুর দঠিক দময়টাও অনিশ্চিত। স্বভাবতই, মমতাজের মৃতদেহ উত্যোলিত করে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া, তাজমহল নির্মাণ, প্রভৃতির তারিখও দঠিকভাবে বলা নেই। পাঠকেরা এতেই রুমবেন যে, স্মরণীয় তারিখওলো দম্পর্কেও মৃদলিম লেখকদের রচনা মোটেই নির্ভর্যোগ্য নয়। এতে আরও বোঝা যায় যে, তাজমহল দম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীর দ্বকয়টা দিক নিয়েই প্রচুর দন্দেহের অবকাশ আছে।

Encyclopaedia-র মতে ১৬৩২ সালে তাজমহলের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছিলো। মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞানকোষের মতে নির্মাণকার্য শুরু হয়েছিল ১৬০১ পালে। এরপ অসম্বতি আরো অনেক আছে, কেননা মমতাজের মৃত্যুর সঠিক ভারিথই অজানা। Encyclopaedia আরো বলছেন যে, 'পরিকল্পনা তৈরী করা হয় ভারত, পারস্থা, মধ্য এশিয়া এবং আবো দুরের স্থপতিদের ঘারা সম্মিলিতভাবে'। এই বক্তব্য ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ১৬৩১ দালে মমতাজের মৃত্যু হয় ধরে নিয়ে আমরা কিছু প্রশ্ন রাথতে চাই। দেই গো-যান ও উটের যুগে এক বছর বা তারও কম শময়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়ানো স্থপতিদের বাছাই করে যোগাযোগ করা, একটি অতুলনীয় সমাধির ধারণা বোঝানে, পরিকল্পনাকে পাকা রূপ দেওয়ার জন্য সমিতি গঠন করা এবং দেই দক্ষে নির্মাণকার্য শুরু করা কি সম্ভবপর ? কোন পণ্ডিতই তাজমহল সম্পর্কে নানাধরণের প্রচলিত গল্পকে নিবিড্ভাবে পরীক্ষা করে দেখেননি বলেই এত গণ্ডগোল। আমরা এই সঙ্গে আরো বলতে চাই যে, মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞানকোষ पुनि एक्त कान मिष्ठित कथा वनांहन ना। वरः वनाहन एए, विভिन्न স্থপতিদের কাছ থেকে পাওয়া অনেক নকার মধ্যে একটিকে বাছাই করা रखिंडिला ।

আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে, শাজাহানের নিজস্ব অন্থলেথক কোন নক্সা বা স্থপতির কথা বলছেন না। তিনিই সঠিক এবং Encyclopaedia লাস্ত, কেননা, মমতাজকে একটি প্রাসাদেই কবর দেওয়া হয়েছিল। যদি সত্যিই কোন নক্সা করা হয়ে থাকতো, তবে শাজাহানের আমলের কাগজপত্তে তা পাওয়া যেতো। কিন্তু ঐ নক্সা পাওয়া যায়নি। Encyclopaedia-তে যে ৪ কোটি টাকা থরচের কথা লেথা আছে, তা শাজাহান নিযুক্ত লেথক মোল্লা আবত্ল হামিদ লাহোরীর উল্লেখিত ৪০ লক্ষ টাকার দশগুণ। তাজমহলের নির্মাণকার্যে থরচ হওয়া টাকার পরিমাণ যে কিভাবে বাড়ানো হয়েছে, পাঠক উপরের দৃষ্টাস্ত থেকে ভার কিছু প্রমাণ পাবেন।

ট acyclopaediaতে তাজমহলের আহ্বদিক 'আন্তাবল, বহির্কক, প্রহরীদের আবাদ' প্রভৃতির উল্লেখ লক্ষ্য করার মতো। মৃত ব্যক্তির এইদব বহিরক্ষের প্রয়োজন হয় না। অথচ হিন্দু মন্দির বা প্রাদাদে এগুলোর উপস্থিতি অপরিহার্য।

Encyclopaediaেতে যে আটকোণা শিবিরের স্তল্পের কথা বলা আছে তা রামায়ণের কাল থেকেই হিন্দু ঐতিহ্যের অন্ধ। হিন্দু রাজাদের আদর্শ সম্রাট রামায়ণের রাজধানী অযোধ্যা ছিলো অপ্তকোণ—একথা বাল্মিকীর রামায়ণে আছে। একমাত্র হিন্দু ঐতিহ্যেই আটদিকের প্রত্যেকটার স্থনির্দিষ্ট নাম আছে এবং প্রত্যেক দিকের একজন করে অধিপতি আছেন। এছাড়াও, উপরে আকাশ ও নীচে পাতাল মিলিয়ে মোট দশদিক,—রাজা যার ওপর কর্তৃত্ব করেন বলা হয়। প্রাদাদের চূড়া ইন্দিত দেয় আকাশের আর ভিত্তিভূমি ইন্দিত দেয় পাতালের। কাজেই, একটা আটকোণা প্রাদাদ তার চূড়া ও ভিৎ নিয়ে মোট দশদিকের নির্দেশ করে, যার ওপর রাজা বা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়। এটা পুরোপুরি হিন্দু ধারণা। এই কারণেই, প্রথাগত হিন্দু মোধসমূহ সব আটকোণ বিশিষ্ট। তাজমহলের অষ্টকোণ আকৃতি ও এর চূড়া সবই হিন্দু রীতির নক্সার অন্থনারী। মুসলমান ঐতিহ্যে এই আটকোণের কোন বৈশিষ্টাই নেই।

Encyclopaedia ভূপ করে তাজমহলের চারপাশে চারটি মর্মরস্তম্ভবে মদজিদের চূড়া বলেছেন। এগুলো মূল প্রাসাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হিন্দু স্তম্ভ। এদেরকে মদজিদের চূড়া বলা যায় না। হিন্দু রীতিতে প্রত্যেকটি পবিত্র ভিত্তির কোন চূড়া থাকবেই, যাতে তা সমাধি বলে অম না হয়।

#### मश्रम ज्यारा

### বাদশাহনামার বিবরণীর আলোচনা

প্রাচলিত বিবরণ সমৃহের নমুনা হিসাবে আগে যা দেখানো হয়েছে তাভেই পাঠক বৃষতে পারবেন তাজমহল সম্পর্কে শাজাহান ইতিকথায় কত রক্ষের মিশ্রণ আছে। যত খুঁটিয়ে এগুলো দেখা হয়, ততই বিভ্রান্তি বেডে যায়। আগেই বলা হয়েছে যে, ব্যাপারটা একটা গভীর রহস্তের মোড়কে আঁটা। আর এ পর্যন্ত কেউই এর সঠিক সমাধান বের করতে পারেন নি। প্রাতাহিক অভিজ্ঞতাতেও আমরা জানি যে, একটা তুচ্ছ মিখ্যা পরবর্তী অনেক বড় মিখ্যা দিয়েও সম্পূর্ণরূপে চাপা দেওয়া যায় না। নানা বৈচিত্রাময় মিখ্যাই শুধু বেডে যেতে থাকে। ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটেছে তাজমহলকে নিয়ে।

ভাজমহল সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ প্রচলিত আছে তা মোটাম্টি পর্যালোচনা করে আমরা দেখেছি, শাজাহানের সভাসদ ঐতিহাসিক মোলা আবত্ল হামিদ লাহোরীর বৃত্তান্তই সভ্যের কাছাকাছি যায়। তিনি স্বীকার করেছেন যে, ভাজমহল হিন্দু প্রাসাদ।

কাজেই তাঁর বর্ণনা আমরা একটু ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে চাই। তাজমহলের উৎপত্তি সম্পর্কে বিত্রান্তির মূল হেতু এই যে, ঐতিহাসিকেরা বাদশানামার প্রথম থণ্ডের ৪০০ পৃষ্ঠার লেখাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছেন। এই অবহেলার অন্থমিক কারণ হলো, তাঁরা সকলেই তাজমহলকে কররের কল্পনাকে কেন্দ্র করে গড়ে পঠা ভালোবাসার এক মহান স্মারক হিসেবেই দেখেছেন। যথন বাদশানামার লেথককে এই ব্যাপারে অন্তদের চেয়ে অধিক সত্যবাদিতার পরিচয় বাথতে দেখি, তথন তাঁর বর্ণনা আরো খুঁটিয়ে দেখতে বাধা নেই।

প্রথমেই লক্ষণীয় যে, যদিও প্রচলিত গুজবে শাজাহান জয়দিংহের কাছ থেকে একথণ্ড উন্তুল জমি নিয়ে তাতে তাজমহল নির্মাণ করেছিলেন, মোল্লা আবর্ত্ব হামিদ অকণট সরলতার সাথে লিখছেন যে, জয়দিংহকেই তাঁর পিতৃপুক্ষেরে চূড়ামণ্ডিত প্রাদাদের পরিবর্তে একথণ্ড জমি দেওয়া হয়েছিলো। তিনি আরও বলেছেন যে, এই প্রাদাদের চারপাশে একটা অতি ফুল্লর স্ক্রিস্তার্ণ বাগান ছিলো।

শাজাহান যদি সত্যিই আনকোরা নতুন কিছু তৈরী করতে চাইতেন, তিনি কি এমন একটা জায়গা বেছে নিতেন যার ওপর একটা প্রাদাদ দাঁছিয়ে আছে? একে ভিত্তি সমেত নিম্প করে আরেকটা প্রাসাদের ভিত্তি গড়া বায়সাধ্য হয়ে দাঁড়াতো। এছাড়াও এই ধ্বংসাবশেষ অপদারিত করার কালটাও বেশ কঠিন হতো। আর তিনি এই সময়, অর্থ ও সামর্থ্যের থরচ করবেনই বা কেন যথন আমরা জানি যে, তাঁর নিজের হাতেই এমন একথণ্ড জমি ছিলো যা নাকি তিনি জয়দিংহকে বদল হিসেবে দিয়েছিলেন।

এই বদল কি প্রমাণ করে ? এতে কি বোঝায় না যে, শাজাহান চাইছিলেন জয়সিংহ পৈতৃক প্রাসাদটি সম্রাটের স্ত্রীর সমাধি হিসেবে ব্যবস্থত হবার জন্ম শাজাহানকে সমর্পণ করে নিজের জন্ম আরেকটা প্রাসাদ বানিয়ে নিন । সঙ্গে একটি ধনী হিন্দু পরিবারকে দারিস্ত্রোর মধ্যে ঠেলে দেওয়া ও তার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার ইচ্ছাও কাজ করছিলো। ম্সলমানদের কেড়ে নেওয়ার ঐতিহ্য ও শাজাহানের যথেচ্ছাচারের কথা মনে রাখলে এই বিবরণ স্থসমঞ্জস মনে হয়।

আমহা পাঠককে আরও লক্ষ্য করতে বলবো যে, মোলা হামিদ অত্যন্ত হাল্কা ভাবে মমতাজের মৃতদেহ বুরহানপুর থেকে আগ্রায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটার উল্লেখ করেছেন, যথন ৪০২ পাতায় তিনি রাজরোধে পতিত কোন ব্যক্তির শাস্তি পাওয়ার ঘটনা লিখেছেন। মমতাজের মৃতদেহ নিয়ে এদে সোজা কবরস্থ করা হয় একটা বিরাট হিন্দু প্রাদাদের অভ্যন্তরে। এতে কি বোঝায়? লাহোরী বলছেন যে, তাঁর অন্থমানে থরচ পড়েছিলো ৪০ লক্ষ্টাকা। অবশ্রই এই থরচ হয়েছিলো একটা কবর খোঁড়া ও তা বোজানো, একটা সমাধিস্থল নির্মাণ, বাড়তি সিঁড়ি ও নীচ্তলার ঘরগুলো বোজানো, কোরাণের বয়েৎ উৎকীর্ণ করা এবং একটি প্রকাণ্ড বড় ভারা বাধার কাজে। আমরা এই থরচকে মোটাম্টি যুক্তি সঙ্গত বলতে রাজী আছি, কিছু অতিশ্রোক্তি ও মাঝথানের লোকদের অর্থ আত্মাতের কথা মেনে নিয়ে।

মোলা আবহুল হামিদ কিছু নাম এবং নির্মাণের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন বাদশানামা বিতীয় থণ্ডের ৩২২ থেকে ৩৩০ পর্যন্ত পৃষ্ঠাগুলোতে। তিনি ভিক্তি থেকে আরম্ভ করেছেন, যাকে অনেকেই প্রানাদের ভিত্তি বলে ভূল করে এসেছেন। করবণ্ড শুরু করতে হয় ভিত্তি থেকে, কেননা একটা মাটির গর্তে মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়। তিনি ভিত্তিটা জমির সমতলে আনা হয়েছিলো বলতে বোঝাতে চাইছেন যে, ঐ কবরটা মাটি, ইটের টুকরো প্রভৃতি দিয়ে ভ্রাট করা হয়।

বাদশানামার লেথক বলছেন যে, সমাধিসৌধ নিয়ে কবরের থরচ পড়েছিলো ৫ লক্ষ টাকা। এতে বিশ্বয়ের কিছু নেই। পুরো কাজটাতে অন্থুমিত থরচ হয়েছিলো ৪০ লক্ষ টাকা। ৫ লক্ষ টাকা তার থেকে বাদ দিলে আমরা পাই যে, কোরাণের বয়েত উৎকীর্ণ করা এবং খুবই উচ্ দেওয়াল ও চূড়ার নাগাল পাওয়ার মতো তৈরী প্রকাণ্ড বড় ভারা বাঁধার কাজে খরচ হয়েছিলো ৩৫ লক্ষ টাকা। এই উন্টোপান্টা খরচের বিবরণের পূর্ণ সমর্থন আমরা পাই Tavernier এর বর্ণনাতে যেখানে তিনি বলছেন যে, পুরো কাজটার মধ্যে সবচাইতে বেশী খরচ পড়েছিলো ভারা বাঁধাব কাজে। এখানে ভারা বাঁধাও কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করার খরচ কবর ও সমাধিস্থল নির্মাণের সাতগুণ। আগেই আমরা বলেছি যে, ভারা বাঁধার কাজে অন্থপাতারিক্ত খরচই প্রমাণ করছে যে, আসল কাজটি ছিলো অপেক্ষাক্ষত অকিঞ্চিতকর।

কিছু পাঠক হয়তো ভাববেন যে, কবর ও সমাধিস্থল নির্মাণের অন্ধ হিসেবে বেলক টাকা খ্বই বেশী। কাজেই, এই অর্থ দিয়ে হয়তো অন্ধ কিছু নির্মাণ করা হয়েছিলো। এই সিদ্ধান্ত খ্ব যুক্তিপূর্ণ নয়। প্রথমত, মোলা হামিদ আমাদের বলছেন যে, প্রাসাদটি জোর করে নেওয়া হয়েছিলো। দ্বিতীয়ত, আমরা আগেই বলেছি যে অতিশয়োক্তি বাদ দিয়েই মুসলিম ঐতিহাদিকদের দেওয়া তথা বিচার করতে হবে। তাহলে যা বাকী থাকছে, তা দিয়ে প্রাসাদের মাটির নীচে এবং সমতলে ছটি তলার পরিপূর্ণ বিলোপ সাধন, দেখানে একটি কবর ও সমাধিস্তম্ভ বিষয়ে তাকে নানা ম্ল্যবান পাথর দিয়ে সাজানো এবং ঐ হিন্দু প্রাসাদের আদিম মোজাইকের সঙ্গে মিলিয়ে ঐ ছলের মোজাইক করানো যায়। মোটকথা এতে বেশ কিছু অর্থ খরচ হতে পারে।

শাজাহানের সভাসদ-লেথক তাঁর সরকারী ইতিহাস বাদশানামায় যা লিথে গেছেন, তা থেকে নিয়লিথিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

- ২। এই পূরো সন্নিবেশটাই পাওয়া গিমেছিলো খুবই অকিঞ্চিৎকর জিনিবের বদল হিসেবে, এর অধিকারীকে একথণ্ড উন্মুক্ত জমি দিয়ে। ব্যাপারটা সন্দেহজনক মনে হয়, কেন না, এই জমির আয়তন ও অবস্থান সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করা নেই। খুব সম্ভব জয়সিংহকে তাঁর পৈতৃক প্রাসাদ থেকে বের করে দিয়ে অতান্ত নগ্নভাবে এই প্রাসাদ দখল করা হয়েছিলো।
  - ৩। এর চার পাশে একটা বর্ণাচ্য স্থবিস্কৃত বাগান ছিলো।
  - ৪। এই হিন্দু প্রাসাদের একটা চূড়ো আছে।
- এই চ্ড়োর নীচে মমতাজ্বের মৃতদেহ ব্রহানপুর থেকে আগ্রায় নিয়ে
   আসার পরই সমাধিস্থ করা হয়।
  - ৬। ঐ হিন্দু প্রাসাদকে মৃসলিম কবরে রূপান্তরিত করার আহুমানিক থরচ পড়েছিলো ৪০ লক্ষ টাকা। সঠিক থরচ জানা নেই।

- ৭। উপরে উল্লেখিত অর্থের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিলো কবর ও সমাধিস্তম্ভ নির্মাণে, বাকী ৩৫ লক্ষ টাকা নেগেছিলো ভারা বাঁধা ও কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করানোতে।
- ৮। নক্সানির্মাতা বা স্থপতিরা অনুপস্থিত, কেননা শাজাহান তাজমহল নির্মাণ করেন নি।
- শাজাহানের রাজত্বকালে ঐ হিন্দু প্রাপাদ মানিসিংহের প্রাপাদ বলে পরিচিত ছিলো, যদিও ঐ সময়্বকার অধিকারী ছিলেন তাঁর নাতি জয়িসিংহ।

ওপরের বর্ণনা সভাের খুবই কাছাকাছি, কেননা, শাজাহান যে ভাজমহল নামের একটি প্রাচীন প্রানাদ জাের করে দথল করেন মৃদলিম কবর নির্মাণের উদ্দেশ্যে—এই সভাের সঙ্গে তা থাপ থেয়ে যায়।

ফলে, তাজের স্থপতি সম্পর্কে অমুমান এবং ৪০ লক্ষ টাকার অঙ্কটা যে তাজমহলের পক্ষে খুবই কম এই সন্দেহ অসঙ্গত ও অয়োক্তিক।

## **जष्टेम जशा**य

### তাজমহল নির্মাণের কাল

এই অধ্যায় থেকে শুরু করে আমরা দেখাচ্ছি, কিভাবে তাজমহল সম্পর্কে শাদ্ধাহান—ইতিকথার স্বটারই ভিত্তি নিছক কল্পনা। শাদ্ধাহান নাঞ্চিজমহল বানিয়েছিলেন মমতাদ্ধের কবর হিসেবে। এই অযোক্তিক ধারণা থেকে শুরু করে বিভিন্ন লেখক তাঁদের থেয়াল খুশীমতো ঘটনাগুলিকে দান্ধিয়েছেন। পরিণামে ইতিহাস ভারাক্রান্ত হয়েছে ভিত্তিহীন মিথ্যা গুজবের সমষ্টিতে, যা অতিক্রম করে তাজমহলের উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক অন্তসন্ধানের সমস্ত প্রচেগ্রাই ব্যর্থ হয়েছে এ যাবৎ।

এই অধ্যায়ে আমরা এই প্রাসাদটি নিমিত হওয়ার প্রকৃত সময়কাল সম্পর্কে অম্পদ্ধান করবো। যদি শাজাহান সত্যিই তাজমহলের নির্মাতা হতেন তবে এ সম্পর্কে কল্পনার কোন প্রয়োজন হতো না। সরকারী বিবরণীতেই এই বৃহৎ শ্বতিসৌধ শুরু ও শেষ করার সঠিক বর্ণনা থাকতো। এই ধরণের কোন বিবরণীর অভাব অসম্পতির পরিমাণ চোথে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এই প্রসাদে কিছু নাম ও দলিলের উল্লেখ পাওয়া যায় কোন কোন লেখায়। কিছু তা জালিয়াতি ছাড়া কিছুই নয়, কেন না, কেউই তা বিশাস করে না।

তাজমহলের উৎপত্তি যদি কবর হিসাবেই হয়ে থাকে তবে এর কাজ শুরু হওয়ার তারিথ মমতাজের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত হওয়া উচিত। কিন্তু স্চনাতেই বিল্ল, এই মহিলার মৃত্যুর সঠিক তারিথ আজও অজানা।

এই প্রদক্ষে কান ওয়াল লাল বলছেন, 'মমতাজ ১৬৩০ দালে মারা যান—
তাঁর মৃত্যুর তারিথ ৭ই জুন। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা ভূল করে ঐ ঘটনার সময়টা
বলেন ১৬৩১ দাল! তাছাভা মৃত্যুর তারিথ নিয়েও অনৈক্য আছে, কেউ
বলেন ৭ই জুন, কেউবা বলেন ১৭ই জুন।'

তাজমহল সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাদে মনতাজকে শাজাহানের যেরপ ভালো-বাদার পাত্রী বলে বর্ণনা করা হয় তা যদি সত্যি হতো, তাহলে কি তাঁর মৃত্যুর সময় নিয়ে এতটা তৃঃখদায়ক অনৈক্য দেখা যেতো ? আমরা প্রমান করতে যাচ্ছি যে, মমতাজের মৃত্যু শাজাহানের মনে সামান্তই ছাপ কেলেছিলো। সম্রাটের কুপাদৃষ্টিই যাদের একমাত্র কাম্য ছিলো, সম্রাটের হারেমের সেই ৫০০০ অন্তঃপুরিকার একজন মাত্র ছিলেন মমতাজ। এই কারণেই মমতাজের মৃত্যুকে শ্বণীয় করার জন্ম কোন বিশেষ সৌধ নির্মাণের প্রশ্নই উঠেনা।

মমতাজের মৃত্যুর সঠিক সময় অজানা থাকায় জানা যায়না, ঠিক কোন সময় থেকে ছয়মাস পর্যন্ত তাঁর মৃতদেহ ব্রহানপুরে কবরস্থ ছিলো। এই ছয়মাস ব্যাপারটাও আমাদের মতে হয়তো ততটা সঠিক নয়।

মারও বলা হচ্ছে যে, আগ্রায় মমতাজের মৃতদেহ নিয়ে আদার পরের বছর তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। এতে তাঁকে কবরস্থ করার সঠিক তারিখটা মপ্পষ্ট হয়ে আদে।

এই প্রাথমিক অস্পষ্টতা সত্ত্বেও তাজমহলের নির্মাণকাল সম্পর্কে কোন অবিসংবাদী মত আমরা স্বীকার করে নিতাম, যাদ ঐতিহাদিকদের এ ব্যাপারে ঐকমতা থাকতো। কিন্তু ও্র্ভাগ্যবশতঃ, সেরূপ কোন সর্বজনস্বীকৃত মতের সাক্ষাৎ মেলে না। দেখা যাক এ সম্বন্ধে কি কি মত আছে।

- ১। মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞানকোষ বলছেন, নির্মাণ কাষ আরেম্ব হয় ১৬৩১ সালে আর শেষ হয় ১৬৪৩ সালে। তাহলে মোট সময়টা দাঁডাচ্চে ১২ বছরেরও কম।
- ২। Encyclopaedia Britannica বলছেন 'নির্মাণ শুরু হয় ১৬৭২ দালে। ......২০,০০০ মজুরকে রোজ লাগানো হয়েছিলো ১৬৪০ দাল নাগাদ শ্বতিদৌধটির নির্মাণ শেষ করতে, যদিও পুরো প্রাদাদ চত্তর নির্মাণে দময় লেগেছিলো ২২ বছর।' এবার আমরা হুটো দময় পাছিছ। একটা ১০ থেকে ১১ বছর আরেকটা ২২ বছরের। ২২ বছরের এই দ্বিতীয় দময়কাল দম্পর্কে আমরা জিজ্ঞেদ করতে চাই যে, আস্তাবল এবং রক্ষী ও অতিথিদের থাকবার জায়গা দম্পন্ন প্রাদাদ-দম্ভব্য কবরকে ঘিরে গড়ে তোলার কি প্রয়োজন ছিলো।
- ০। Tavernierএর বিবরণী প্রচলিত মুশলিম বিবরণীর সম্পূর্ণ বিপরীত এবং এই হটো বিপরীতকে জোডাতালি দিয়ে Encyclopaedia র ওপরের বণনা। এতে Tavernier থেকে ২০,০০০ লোক ও ২২ বছর ধার করা হয়েছে আবাব নুসলিম বিবরণীর ১০ থেকে ১১ বছর লাগাটাও একটু ঘূরিয়ে রাখা হয়েছে।

Tavernier বলছেন, তিনি 'এই বিরাট কাজের আরম্ভ ও শেষ নিজ চোথে দেখেছেন যাতে ২০,০০০ লোককে ২২ বছর অবিশ্রান্ত কাজ করতে হয়ে-ছিলোন এতে থরচও পড়েছিলো প্রচণ্ড। ভারা বাঁধার কাজেই অন্যান্ত কাজের চেয়ে বেশী থরচ পড়েছিলো।'

যথন মনে রাথি Tavernier আগ্রায় এসেছিলেন ১৬৪১ সালে, তাঁর আসার সাথে সাথে কাজ শুরু হলেও এর সময়কাল দাঁড়ায় ১৬৪১ থেকে ১৬৬৩ প্রতিষ্ঠা শাজাহানের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনাবলীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে Tavernier বর্ণিত সময় বিশ্বাসঘোগ্য মনে হয় না। ১৬৫৮ সালে শাজাহান গদীচ্যত
ও বন্দী হন পুত্র আওরক্ষজেবের হাতে। তাঁর কর্তৃত্ব হারাবার প্ররেও কিভাবে
তাহলে শ্বতিসৌধ নির্মাণের কাজ আরো প'চ বছর অর্থাৎ ১৬৬৩ সাল পর্যন্ত
চলতে পারে? তা বদি হয়ে থাকে তবে আমরা অক্সাক্ত মৃসলিম বিবরণী নিয়ে
কি করবো, যাতে বলা আছে যে, কাজটা শেষ হয়েছে ১৬৪৩ সালে। কিন্ত
এতেও কাজটা আরম্ভ হবার ব্যাপারটার কয়সাল। হয় না। যদি Tavernier
এর কথামতো শ্বতিসৌধ নির্মাণের কাজ ১৬৪১ সালের আগে আরম্ভ না হয়ে
থাকে, তবে কি প্রয়োজন ছিলো তাড়াছড়ো করে মমতাজের মৃতদেহ ১৬৩০৩১ সালে বুরহানপুর থেকে আগ্রায় নিয়ে আসার ? তাছাড়া মৃতদেহটি ১৬৪১
সাল অবধি এই কয় বছর কোথায় রাথা হয়েছিলো ?

8। The Columbia Lippincott Gazetteer বলছেন, 'সৌন্দর্য-মণ্ডিত তাজমহল নির্মিত হয় ১৬০০-১৬৪৮ সালে।' অমাদের আগের যুক্তিগুলো আমরা এখানেও প্রয়োগ করতে পারি। যেহেতু নিশ্চিত ভাবে জানা যায় না যে, মমতাজ ১৬০০ সালেই মৃত্যু বরণ করেন, কি করে এই সৌধের নক্সা দেখা, সঠিক নক্সা নির্বাচন করা, নির্মাণের জিনিষপত্র যোগাড় করা প্রভৃতি সমৃদয় কাজ মাত্র ১ বছরের মধ্যে সম্পন্ন হয় ?

উপরের উল্লেখিত বিবরণীগুলি থেকে পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন, কি ধরণের অদঙ্গতি ও পরস্পরবিরোধ জড়িয়ে আছে তাজমহলের সঠিক নির্মাণকাল সম্পর্কে প্রচলিত সমস্ত ভাষে।

আমাদের বক্তবা হচ্ছে এই যে, প্রক্লত স্তিয় সমস্ত আপাতঃ অসঙ্গতি সমাধান করে একটা যুক্তগ্রাহ্থ বিবরণী দাঁড় করাতে পারবে। আমরা বলতে চাই যে, মমতাজকে একটা হিন্দু প্রাসাদে সমাধিস্থ করার পর তাঁর কবরে স্থতিস্তম্ভ নির্মাণ করা, একে কাঞ্চকার্য মন্তিত করা এবং সমগ্র প্রাসাদে কোরাণের লিপি উৎকীর্ণ করার কাজটাই ধীরগতিতে চলেছে ১০, ১২, ১৬, ১৭ বা ২২ বছর ধরে। যথনই কোন প্রাসাদে কোন পরিবর্তন, নতুন করে সাজানো বা মেরামতের (তাজ প্রাসাদের ক্ষেত্রে এর কোনটাই আলগা ধরণের ছাড়া আর কিছু ছিলো না) কাজ হাতে নেওয়া হয়, তা চলে বছরের পর বছর নতুন অধিকারীর মর্জিমাফিক। এ দিক থেকে দেখতে গেলে ওপরে উল্লেখিত বিবরণীর স্বক্ষাটিতেই কিছু না কিছু সত্যি আছে।

# নবম অধ্যায় ভাজমহল নির্মাণের খরচ

তাজমহল নির্মাণের সময় নিয়ে যে রকম, নির্মাণের থরচ নিয়েও সেংকম কতকগুলো অস্পষ্ট ধারণা প্রচলিত আছে। কমপক্ষে ৪০ লক্ষ ও উর্দ্ধপক্ষে ৯ কোটি টাকা নাকি থরচ হয়েছে এই কাজে।

- ১। স্বচাইতে কম থরচের উল্লেখ পাওয়া যায় সম্রাট শাজাহানের সভাসদ
  —লেখক মোল্লা আবিতল হামিদের লেখায়। তিনি গোড়ার দিকে অহমিত একটা থরচের উল্লেখ করেছেন, সত্যিকারের কত থরচ হয়েছিলো বলছেন না। ভাঁর মতে থরচ পড়েছিলো ৪০ লক্ষ টাকা।
- ২। মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞানকোষে উল্লেখিত অঙ্ক এর চেয়ে ১০ লক্ষ টাকা বেশী। তাঁরা বলছেন, ধরচ পড়েছিলো ৫০ লক্ষ টাকা।
- ০। জনাব মোহাম্মদ দীন বলছেন, 'বিশাস করা হয় যে, এটা নির্মাণ করতে দেড় কোটি টাকারও অধিক অর্থ লেগেছিলো।' পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে অন্থমিত অন্ধ কি রকম লাফে লাফে বেড়ে চলেছে। সামাল্য ৪০ লক্ষ্য টাকা থেকে শুক্ত করে যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে আমরা উপস্থিত হই দেড় কোটি টাকায়। কিন্তু জনাব দীন নিজেও নিশ্চিত নন। তাই তিনি এটুকু বলেই সম্ভই থেকেছেন যে, দেড কোটির অধিক থ্রচ পড়েছিলো।
- 8। Keeneএর মতে তাজের নির্মাণ থরচ সত্যিকারের কত পড়েছিলো তা কোথাও লেখা নেই এবং মোটাম্টি একটা অন্থমান করার পক্ষে যে তথ্য পাওয়া যায় তা এত অল্প এবং জটিল যে ৫ লক্ষ্ণ পাউও থেকে শুরু করে ৫০ লক্ষ্ণ পাউও পর্যস্ত যে কোন অন্ধই থরচ হয়ে থাকতে পারে বলে ধরা হয়।
- ে। Sleeman লিখে গেছেন 'সমাধিসোধ এবং পুরো প্রাসাদ সন্নিবেশের খরচ পড়েছিলো ৬, ১৭, ৪৮, ০২৬ টাকা।
- ৬। **আর একটি ইতিহাসের বই 'দিও**য়ান-ই-আফ্রিদি' বলছেন যে, অনুমিত থরচ পড়েছিলো ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা।
- ৭। অক্সপক্ষে ১৮৫৩ সালে আপ্রা পরিদর্শনকারী শ্রীবেয়ার্ড টেইলর নামে একজন আমেরিকান 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড টিবিউনে' লিথেছেন, তাজের তত্তা-বধায়ক একজন শেথ আমাকে বলেছেন যে, সমগ্র প্রাসাদ সন্নিবেশ ধরে তাজের

থরচ পড়েছিলো ৭ কোটি টাকা। এটা কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারেনা। আমি বিখাস করি যে, ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউগুকে আসল থরচের অন্তমিত হিসাব ধরলে তা অতিশয়োক্তি হবে না।

৮। শ্রীকানওয়ার লাল বলছেন 'তাজের নির্মাণ থরচ সম্বন্ধে নানা ধরণের অসমান ও বর্ণনা আছে। একমতে থরচ পড়েছিলো ৫০ লক্ষ টাকা। মনে হয়, আবহুল হামিদের বাদশানামায় উল্লেখিত সংখ্যাকে অবলম্বন করেই এই মত গড়ে উঠেছে। এই ঐতিহাদিকের মতে মকরামত থান এবং মীর আবহুল করিমের তত্বাবধানে তাজের নির্মাণ শেষ হয়েছিলো ২২ বছরে এবং মোট থরচ পড়েছিলো ৫০ লক্ষ টাকা'। অনেক পণ্ডিত উল্লেখ করেছেন যে, এই সংখ্যাটা হাস্তকরভাবে তৃচ্ছ, যদিও সেই আমলে শ্রমিকের মজুরি ও জিনিষপত্রের দাম কম ছিলো। আবার অক্যরাও আছেন যারা সাড়ে চার কোটি টাকা মোট থরচ পড়েছিলো স্বীকার করেন। তাজ সম্পর্কে তাঁর তথ্য সমৃদ্ধ বইতে মইকুদ্দীন আহমদ একটা পাণ্ডুলিপি উল্লেখ করেছেন, যাতে কন্দ্রদান থাজাঞ্চি নামে এক কোষাধ্যক্ষ তাজ নির্মাণের থরচের একটা বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। থণ্ডে খণ্ডে শেষ কপর্দক পর্যন্ত এই হিসেব দেওয়া আছে। এতে মোট থরচের পরিমাণ দেওয়া আছে ৪ কোটি ১৮ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮২৬ টাকা ৭ আনা ৬ পয়্মা।

উপরের পরিচেছদে বলতে চাওয়া হয়েছে যে, মোল্লা আবহুল হামিদ তাজ্ঞের থরচ উল্লেখ করেছেন ৫০ লক্ষ টাকা। কিন্তু আমরা আগেই দেখিয়েছি যে, মোল্লা হামিদের মতে ঐ অন্ধটা ৪০ লক্ষ টাকা। যাই হোক, এটা তথ্য-বিভান্তির সংশোধন মাত্র।

তাজমহল নির্মাণের শেষ কপর্দক পর্যন্ত হিসেব করে লেখা রুদ্রদান থাজাঞ্চির বর্ণনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় পরলোকগত Sir H. M. Elliot এর জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য। তিনি বলছেন যে, চাটুকার লেখকেরা এই সমস্ত বিশদ বিবরণ তাদের উর্বর মন্তিঙ্ক থেকে বের করে জুড়ে দেন, যাতে তাঁদের কল্লিভ বিবরণ সত্যি বলে মনে হয়।

তাজমহলের নির্মাণ সময়, নির্মাণ বায় বা অন্ত যে কোন দিক নিয়ে যা আলোচনা হয়েছে তাতে বৃদ্ধিমান পাঠকের বিশাস করতে বেগ পেতে হবে না যে, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত শাজাহানের তাজমহল নির্মাণের কাহিনী সবটাই কষ্টকল্পিত। আমরা দেখেছি, কোন ভিত্তি না থাকলেও অসংখ্য লেখক চূড়ান্ত দায়িত্বদীনতার পরিচয় দিয়ে শাজাহান কর্তৃক তাজমহল নির্মাণের ধরচ সম্পর্কে নানা অনুমান রেখেছেন। কিন্তু তাঁরা ভ্রান্ত অনুমান নিয়ে অগ্রসর হওয়াতে তাঁদের মতামত ধোপে না তেঁকার ছঃখভাগী হয়েছেন। শাজাহান সত্যিই

াজমহল নির্মাণ করে থাকলে এর বায় নিশ্চয়ই কোধায়ও লিপিবদ্ধ পাওয়া যেতো, অন্তমানের কোন জায়গা বা প্রয়োজন থাকতো না।

পুরে ব্যাপানটোর আদল খরচ ছাড়াও আরেকটা আকর্ষণীয় পার্শ্বদিক মাছে। তাজমহল অমণকারী ও শাজাহান-ইতিকথার পাঠকেরা তাঁদের ধরলতায় এটা ধরেই নেন যে, শাজাহান নিজে তাঁর মহিষীর খুতিগোধের থরচ বহন করেছিলেন। কিন্তু শাজাহান ছিলেন কঠিন হাদম, রূপণ, কামাসক্ত এবং যথেচ্ছচারী সমাট। প্রাসাদের পাঁচ হাজার মহিষীর একজনের মৃত্যুতে তাঁর বেশী বিচলিত হবার কথা নয়। আমাদের এই বক্তব্যের স্থাপ্ত সমর্থন মেলে 'আগ্রার তাজমহলের গাইড' বইতে। এতে বলা আছে 'ভাজমহলের থরচ সম্পর্কে খানীয় হিসেব হচ্ছে, ৯৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪২৬ টাকা দিয়েছেন রাজা ও নবাবের, আর সম্রাটের ব্যক্তিগত কোষ থেকে এসেছে ৮৬ লক্ষ ১ হাজার ৪৬০ টাকা।'

এই উব্ধিতে যে একবিন্দু গতি। আছে তা হচ্ছে, মৃত। মহিধীর জন্ম একটি হপ্নসৌধ নির্মাণ করার বদলে শাজাহান এই ঘটনাকে ব্যবহার করেছিলেন একজন হিন্দু গামস্তবাজকে তাঁর প্রাদাদ থেকে উৎথাত করার কাজে। আর এই আঘাতের সঙ্গে অপমান হিদেবে বাধ্য করেছিলেন রাজা ও নবাবদের মূল গরচটা বহন করতে, যাতে এই প্রাক্তন প্রাদাদটিকে কবরের রূপ দেওয়া যায়।

উপরের বর্ণনা হৃটি খুঁটিয়ে দেখনেই বোঝা যাবে যে, হুটোই বানানো।
শাজাহান এবং অস্তান্ত রাজাদের ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ একটা থোক টাকায়
উল্লেখ করার বদলে আমরা সম্মুখীন হই হুটো উদ্ভট অঙ্কের, যা মনে হয়
বর্তমানের কোন বাণিজ্ঞিক হিসাবপঞ্জীর পাতা থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে,
যাতে সমস্ত পক্ষেরই অবদান কড়ায় গঙায় লেখা থাকে।

আরেকটা লক্ষণীয় তথ্য হচ্ছে, শাজাহানের অবদানের অফটাও বানানো হতে পারে। শাজাহান অত্যস্ত গর্বিত, দান্তিক উদ্ধৃত, রুপণ এবং কঠোর-হৃদয় ছিলেন। তিনি অধীনস্থ রাজাদের কাছ থেকে পুরো থরচ তুলতে পারবেন জেনে একটা কবরের জন্ম নিজের এক কপর্দকও ব্যয় করবেন কেন দু অন্ম রাজারা যা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাও মনে হয় বানানো কেননা, শাজাহানের নিজের লেখক বলছেন যে, মোট থরচ পড়েছিলে। ১০ লক্ষ টাকা। অবচ বলা হচ্ছে যে, অন্মরা দিয়েছেন প্রায় ১ কোটি টাকা। কাজেই আমরা এই শিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি যে, যদি অবর দখল করা প্রানাদে মমতাজের কবর নির্মাণে ৪০ লক্ষ টাকা পড়ে থাকে, তাহলে তা জাের করে আদায় করা হয়েছে শাজাহানের অধীনন্দ শামস্তরাজা ও প্রজাদের কাছ থেকে। মৃথল শাসকের। মনে করতেন যে, প্রজাদের অর্জিত অর্থের উপর ষ্থন তথন ভাগ বদানোর একটা স্বর্গীয় অনুষোদন তাদের আছে।

নিজের খরচে তাজমংল নির্মাণ করা দ্বে থাক, শাজাহান এত রূপণ ও নিষ্ঠুর ছিলেন যে, কোরাণের বাণী উৎক'র্ণ করার হাল্কা কাজটা এবং প্রাক্তন হিন্দু প্রাণাদের অতিরিক্ত ঘরগুলো চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার কাজটা তিনি বিনা প্রশায় করিয়ে নিয়েছিলেন শ্রমিকদের যথেচ্ছ উৎপীড়ন করে।

ঐ গাইড বইরের ১৪ পাতায় লিপিবদ্ধ আছে, শ্রমের স্বটাই আদায় করা হয়েছিল ভয় দেখিয়ে। ধূব কম টাকাই নগদে দেওয়া হয়েছিলো শ্রমিককে, যারা নাকি ১৭ বৎসর ধরে কাজ করেছিলো। ভুধু তাই নয়, যে সামান্ত শস্ত দেওয়া হতো, তাও লোভী তত্তাবধায়ক কম্চানীদের দৌলতে অনেক কম পরিমানে হাতে পৌছুতো'।

এই বর্ণনায় নিষ্ঠ্রতার অংশ ছাড়ায় পাঠক লক্ষ্য করবেন সামান্ত অসঙ্গতি।
Tavernier যদিও ২০০০০ শ্রমিকের কথা বলেছেন, তাঁর মতে কাজ চলেছিলে:
২২ বছর ধরে। আর ওপরে লেখা আছে মাত্র ১৭ বছরের কথা। তাজমহলের
সম্পর্কে যে সমস্ত চিরাচ্ঞিত বিবরণ প্রচলিত আছে তাদের বিল্লাস্থি ও ধে কনবাজির নম্না হিদাবে এটা যথেষ্ট প্রমাণ। কেননা সবগুলোই ভিত্তিহীন।

Keene তাঁর বইয়ের ১৫৪ পৃষ্ঠায় নিথছেন, শ্রমিকদের জোর করে থাটানো হতো এবং খুবই দামান্ত নগদ অর্থ পেতো তারা। এর ওপরেও ভাগ বদাতে: লোভী কর্মসারীর দল। তাদের মৃত্যুহার ও অন্তান্ত হুদশা এতই গভীর ছিলে: মে, তারা নিশ্চয়ই মমতাজের শ্বতিকে অভিশাপ দিতো আর একান্ত হতাশায় গাইতো:—

# ঈশ্বর দয়া করুন আমাদের ত্র্দশায় কেননা, আমরাও মরছি সমাজ্ঞীর সাথে।

মৃত্যুহার বেশী থাকায় কিছু দিন অন্তর সম্পূর্ণ নতুন একদন শ্রমিক খুঁজে আনতে হতো, উপবাদের প্রান্তনীমায় দাঁছিয়ে শ্রম করার জন্ত । কাজেই বিশ্বয়ের নয় যে, থোদাই কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত তালিকাভুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ২০ হাজারে দাঁড়াবে । এতেও বিশ্বয়ের কিছু নেই যে, এই সামাত্ত কাজটা নানা মতাহুসারে ১০ থেকে ২২ বছর পর্যন্ত পুঁজিয়ে খুঁজিয়ে শেষ হয় । এগুলো স্বাভাবিক, কেননা, বছরের প্রায় প্রতি দিনই সৈত্ত পাঠাতে হতে: উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন শ্রমিক খুঁজে বের করতে ও উন্মৃক্ত তরবারি এবং চাবুকের আফালন দেখিয়ে তাদেরকে জোর করে ধরে এতে সামাত্ত মজুরিতে কাজে লাগাতে । আশ্চর্যের নয় যে, তারা চেঁচিয়ে কাঁদতো, বিল্রোহ করতে এবং মারা পড়তো অথবা পালিয়ে যেতো। দরিল্র মজুরদের দেব।র অর্থ বা ইচ্ছা কোনটাই যার ছিলোনা, এমন শাসক কি করে আশা করতে

পারেন উল্লেখ: গাগা কিছু নির্মাণ করার ? প্রচণ্ড ব্যয়দাপেক তাজমহলের কথানা হয় ছেডেই দিলাম।

হিন্দু প্রামাদকে ম্দলিম কবরে রূপাস্তরিত করার জন্ম যারা পরিশ্রম করেচলেছিলো, দেই শ্রমিকদের প্রাণের দামান্তই মৃন্য দিতেন এই অন্যাচারী রাজা। বাড়তি বেতন চাওয়ার অপরাধে তিনি শ্রমিদের হাত কেটে দিয়ে শাস্তি দিতেন। যাতে তারা বংশান্তক্রমে অজিত দক্ষতার অন্থশাননে অন্তর্জীবিকা মর্জন করতে না পারে, প্পষ্টতই এই উদ্দেশ্যে হাত কেটে দেওয়া হতো। এই দক্ষতা তারা কুপন, কঠোর হৃদয় নুপতির কাজের জন্ম বিনা অর্থে ব্যবহারকরতে ইচ্ছুক ছিলোনা। এই সমস্ত দক্ষ কারিগরদের অধিকাংশই ছিলেক্রিল কাজেই তাদের হত্যা করা অথবা অশক্ত করে দেওয়াতে তংকালীন মৃদলিম প্রচলিত ধরেণা অন্যানী শাজাহান ইদলাম ধর্মের অন্নাদিত কাজই করেছেন।

মোনবী মইকুদানের বইয়েয় ১৭ পাতায় এই নিষ্ঠুরতার কিছু উল্লেখ আছে। তিনি বলেছেন, 'ইউরোপীণ লেথকেবা তাজমলের নির্মাণ বিষয়ে কিছু নিন্দাকর মন্তব্য করেছেন। বলা হয়েছে যে, শ্রমিকেরা থুবই চরবন্ধার পড়েছিলো। তালেরকে অনাহার ও থারাপ বাবহার সহাকরতে হতে?'

পশ্চিমা পণ্ডিতের। দহরেই শাঙ্কাহান-মমতাজের প্রেমকাহিনীতে মোহিত হয়ে যান —এর দক্ষে তাদের দেশের বামিও-জুলিয়েট উপাখ্যানের কিছু মিল আছে। তাঁরা কথনোই শাজাহানের নিষ্ঠ্বতার ব্যাপারে ভিত্তিহান মভিযোগ তুলে এই মর্গ প্রেমের কল্পকথাকে খান থান করে দেবেন না। তাঁরা অবশু ভূল করে বিধাদ করে এদেছেন যে, পাশ্বিক কামনা ও অগভীর হুঃথ তাজনহলের মতো স্থাপত্য ও আর্থিক ক্ষমতার এক আশ্চ্য নিদর্শন স্বস্তি করতে পারে। তা দক্ষেও তাঁরা বাধ্য হয়েছেন নিষ্ঠ্বতার কাহিনী নিপিবদ্ধ করতে। ফলে আমরা এটাই কি বুমবোনা যে, ইউরোপীয়ান পণ্ডিতেরা এই নিষ্ঠ্বতার অভিযোগ রেথেছেন অত্যন্ত নির্ভ্রযোগ্য সংবাদের উপর ভিত্তি করে ?

সামান্ত পার্থকা থাকা দত্তেও, এমনকি মৃদ্দিম স্ত্রেও, হাত কেটে নেওয়ার সমর্থন মেলে। তাঁরা শ্রমিকদের পঙ্গু করে দেওয়ার শাজাহানের এই কাঁতিকে একটা শান্ত, স্থলর ব্যাথাা দিয়ে বোঝান। তাঁরা বলেন শাজাহান দক্ষ কারিগরদের হাত কেটে দিতেন এই মহান উদ্দেশ্যে যে, তারা যেন অপর কারুর হয়ে কোন প্রতিবৃদ্ধ গোধ তৈরী করতে না পারে। কেউই এই নির্বোধ ইতিক্থা বিশ্লেষণ করে দেখেন নি এ পর্যন্ত। প্রথমত, তাজমহলের কশ্পনা ও নির্মাণ করানোর মতো পরিশীলিত স্ক্ষা ক্ষচির রাজার কি বিশ্লাদ্ধ ভাতকের মতো এ কাজের রূপকারদের হাত কেটে দেওয়া সাজে ? দিভায়ত,

শোকে মভিতৃত কোন শাসক কি ভালোবাদার পাত্রীর সমাধিস্থল নির্মাণ—কারীদের পঙ্গু করে দেবার মতো নিষ্ঠুর হবেন । তৃতীয়ত, তাজমহল নির্মাণ করা কি এতই সস্তা ঠাট্রা যে, যে কেউই স্বী মারা গোলে ঐ সমস্ত শুমিকদের যোগাড় করে তাদের দিয়ে তাজমহলের মতো দৌধ বানাতে পারেন । কেমন হবেন দেই বাজি, যার অর্থ থাকরে, স্থান প্রতি ঐ রকম ভালোবাদা থাকরে আরু দামর্থ্য থাকরে জীর জন্ম আরেকটি তাছ মহল নির্মাণের । স্পষ্টতই, পঙ্গু করে দেওয়ার পৈশাচিক কাজকে কোমলভাবে দেখানোর এই চেটা একটা ম্পরিকশ্লিত মিথ্যা, যা দরল দর্শক এবং নির্বোধ পণ্ডিতদের বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। একটা হিন্দু প্রাসাদকে বিনা থরতে রুলান্তরিত করার শাজাহানের কাজের নিষ্ঠুন্নতাকে কোমলভার আবরণে চাপ। দেওয়ার এই চেটা ব্যথ হতে বাধা। আগলে প্রতিদিন বিনা মজুরীতে প্রমদানে অধীকৃত হওয়। বিজ্ঞাহী মজুরদের বশীভৃত করতে এই নিষ্ঠুরতার আশ্রার নেওয়। হয়েছিলো।

এই দক্ষে দাসাল দৈনিক বরাদের মাধামে কাজটা করিয়ে নেওয়ার শাজাহানের চেষ্টা থেকে এই সিদ্ধান্তেই আদা যায় যে, পরিকল্পিত কাজটা ছিলো একটা প্রাদাদে কিছু খোদাই এবং অন্ত দামাল পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিট। মজুবদের দামাল কিছু দৈনিক বরাদ্দ ধরিয়ে সন্তুই রেখে কেউই একটা মহিমময় প্রাদাদ নির্মাণের কল্পনা কব্যে পারেন না।

আরেকট প্রাস্থিক উপকর্থ হচ্ছে যে, শাজাহান নদীর অপর পারে নিজের মন্ত্র একটা কালে। মগরের ভাজ নির্মাণ করতে চাইছিলেন। এই বক্ষোর সমর্থনে প্রচন্তর প্রদর্শক 🛧 লোভী ঐতিহাসিকেরা হতভাগ্য দর্শককে দেখান নদীৰ অপর পারে কিছু ধ্বংসাবশেষ। এগুলো হচ্ছে নদীর পারে ভাজমহলের অংশ হিন্দু শিবিতের ধ্বংদাবশেষ, যথন ভাজমহল হিন্দু রাজার প্রাসাদ ছিলো। এওলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ভাজমহল দ্থলের জন্ম নদী পার হয়ে থাসা মুসলিম আক্রমণকারীদের হাতে। এখন এই হিন্দু ধ্বংসাবশেষকেও 'মুসলিম কীতি' দাবা করা হয়। যেহেত শাজাহান শ্বেত মর্মরের তাজমহল निर्माप करवन नि. क्रथ प्रभावत जाक्र प्रशासिक क्या क्लाना करांत्र कान প্রশ্নই উঠে না . এর সমর্থনে আমতা Keene এর বক্তব্য গাথছি। তিনি ১৬৩ পুষ্ঠায় বলছেন, 'শাজাহানের শ্বাধার দৌষ্ঠবহীন ভাবে এথানে রাখা হয়েছে বলে মনে করা হয়, কেননা তিনি নিজের জন্ম যে দৌধ করে যাবেন ভেবেছিলেন তা হয়নি। অবশ্য এই ব্যাপারে কোন বিশাস্যোগ্য তথ্য নেই।' তাই দেখা যায়, তাজমহলের ইতিকথার যে কোন অংশই আমরা ঘনিষ্ঠ বিশ্লেষ্পের জন্ত বেছে নিই না কেন, সবই হতাশাব্যঞ্জক মিথ্যার ধূলিতে মিলিয়ে যায়।

#### দশম অধ্যায়

### তাজমহলের নকা। কার ? স্থপতি কে ?

যেহেতু তাজমহল একটি স্থপাচীন হিন্দু প্রাদাদ, শাজাহানের সম্পাম মুক কাউকে এর নকাকারক হিসেবে খুঁজে বের করতে গেলে হতাশ হতে হবে। খুবই যত্মহকারে অন্সন্ধান করে এবং উদ্ধান অনুমান চালিয়েও আমরা পাভিছ কিছু নাম, যা বিভান্তিকর এবং যার কোনটাই তাজমহলের ১ক্ষ নক্সাকারার নাম হিসেবে ধর্কজনের স্বীকৃতি আদায় করতে দক্ষম হয় নি।

আমরা মালোচনা করে দেখাচিছ, কত ধরনের চেষ্টা হয়েছে তাজমহলের সত্যিকারের নক্মাকারীকে খুঁজে বের করার জন্ম।

লক্ষ্য করতে হবে যে সমাট শাদ্ধাহানের সভাসদ-ঐতিহাসিক মোলা আবহল হামিদ কোন স্থপতির উল্লেখ করেন নি। এটা খুবই স্বাভাবিক, কেননা, একেবারে গোড়াতেই তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, মমতাজকে করর দেওয়া হয়েছিলো হিন্দু প্রাদাদে। একটা তৈরী করা প্রাদাদ কররের জন্ম বাবহার করতে গেলে কোন নতুন স্থাতির প্রয়োজন হয় না। কাজেই, তাঁর নারবভাই স্বাভাবিক। নিজেদের সীমা ছাভিয়ে এই সরকারী ঐতিহাসিকের মত অগ্রাহ্ম করে নিজেদের মত চাপানোর কোন অধিকারই পরবহী লেখকদের নেই।

Kerne এই অন্তল্পে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলছেন 'ষ্দিও মোল। হামিদ শাজাহানের নির্দেশে বাদশানামায় তাজের ইতিহাদ লিখেছেন, খুবই অর্থবহু যে, এর স্থুপতি সম্বন্ধে তিনি নারব।'

- ২। মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞানকোষ বলছেন শুরু মকামলথান ও আবহুল করিষ এই ছুইজন তত্তাবধায়কের নাম এবং কিছু মজত্বের কথা। প্রাদাদকে কবরে রূপাস্তরিত করার জন্ম গুজন তত্ত্বধায়কই যথেষ্ট ছিলো।
- ০। Encyclopaedia Britannica জ্পাইতা অবলম্বন করেছেন এই বলে, 'ফুপভিদের এক সমিতি গোটা ব্যাপারটার পরিকল্পনা করেছিলেন।' সমস্ত পৃথিবীর পণ্ডিভেরা যুগে যুগে নিজেদেরকে তাজমহল সম্পর্কে শাঞ্চাহান-ইতিকথায় এতটা সম্মেহিত হতে দিয়ে এর নির্মাণের সমস্ত দিক নিয়ে খুঁটিছে অফুসন্ধান করা থেকে বিরত থেকেছেন কেন, তা আমরা বুঝতে জ্ক্ম।

- s। আমরা আগেই দেখেছি, Tavernierকে কিভাবে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছিলো এই বলে যে, নকাকার যাতে এই রকম আশর্ষ প্রাসাদের আরেকটা নক্ষা বানিয়ে অপরকে গৌরবান্বিত করতে না পারেন এই জন্ম তাঁকে হত্যা করা হয়েছিলো। তাছাড়া হত্যা করা হলেও যদি সত্যিই কেউ নক্ষাকারক থাকতেন, তাঁর নাম জানা না থাকার কোন করেণ ছি লা না। ২স্তত, মৃত্যুই তাঁর নামকে অমরত্ব এনে দিতো।
- ে। প্রফেশর বি. পি. সাক্ষ্যেনা বলছেন, 'যদিও ভাজমহলের স্পেক্ষ্য সম্বন্ধে লেথকেরা প্রায় সর্বাংশে একমত, এর উৎপত্তি ও নির্মাণশৈলী সম্পর্কে তাদের মতপার্থকা থুবই বেশী। Slaman তার ' ambles and Recellections' এ এই উত্তট প্রস্তার রেথেছেন যে, করাসী রাস্তবার অষ্টিন ত বুরদো এই নক্স! বানিমেছিলেন। শুধু তাই নয়, হাস্তব্য কল্পনার দৌডে তিনি এঁকে ওস্তাদ ঈশার সঙ্গে এক করে দেখেছেন। কিন্তু এই প্রস্তাবে ঐতিহাসিক তথোর সমর্থন নেই। Vincent Smith মানহিকের সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে নক্ষার প্রস্তুতির কৃতিত্ব দেন জারোনিমো ভেরিনিকো কে। কিন্তু Sir Jehn Maanhall ও E B. Havell এই মত সমর্থন করেন না।
- ৬। Keeee বলছেন, 'ভাজমহলের আদিম বা পুরুষাস্ক্রন্ম তন্তাবধাশ্বন্ধর হেকাজতে রক্ষিত ফার্মী পাণ্ডলিপি 'ভাহিথ ই ভাজমহল' ইতে
  ভাজমহলের নির্মাতা মুখা বিশেষজ্ঞদের তালিকা দেওয়া হয়েছে। এঁদের নেতৃত্বে
  আছেন মোহম্মদ ঈশা আফান্দি। কিন্তু এই প্রমাণের সভাতা বিষয়েও যথেষ্ট
  সন্দেহ আছে। পাঠকেরা লক্ষা করে দেখবেন যে, ভাজমহলের দক্ষ নক্সাকার
  হিসেবে বারবার যে ঈশা আফান্দির নাম শোনানো হয়, ভার উৎপত্তি একটা
  ভাল দলিলে। স্বভাবতই, কেউ এটা বিশ্বাদ করতে পারেন না।

যেহেতু ঈশার অস্তিত্ব কল্পনাতেই, তাঁর জন্মভূমি হিসেবে দেখানো হয় আগ্রা শিরাক্ষ, ইউরোপীয় তুরস্ক প্রভৃতি স্থান —একথা বলছেন কানগুয়ার লাল।

१। মোহম্মদ খানের প্রবন্ধে তাজমহল নির্মাণের কুতিত্বের দাবীদার
 ক্ষারেকজনের নাম পাওয়া যায়। তিনি হচ্ছেন আহমদ মহান্দিশ, দঙ্গে তাঁর
 তিনি পুত্রও আছেন।

শুজবের অরণ্যে ভাজমহলের দঠিক স্থপতিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা ৩০০ বছর ধরে বেশ উৎসাহের দঙ্গেই করা হয়েছে, যদিও এতে কেউ লক্ষ্যে পৌছুতে পারেন নি। এই অবিরত অন্সক্ষানে ক্লাস্ত হয়ে ঐতিহাসিকেরা ব্যাপারটাতে কিছু নামের উল্লেখ করে তার মধা থেকে সঠিক লোকটিকে খুঁজে বের করার আহ্বান রেথেই শেষ করেছেন। কাজেই খরচের পরিমাণ, নির্মাণকালের ব্যাপ্তি অথবা স্থপতির নাম, কোন ব্যাপারেই সর্ববাদীসম্মত কোন মত পাওয়া যায় না। অপর পক্ষে, নানা ধরণের বৈচিত্রাময় ইঙ্গিত তাঁরা রেখেছেন। এটা সম্ভব হয় তথনই যথন অফুসন্ধানের গোভাতেই থাকে গলদ।

E B. Havell বলছেন, 'তাজমহল সম্পর্কে কিছু ভারতীয় তথা মুখ্য মোজাইক কারিগর হিসেবে মনু বেগের নাম দেখা যায়। কিন্তু ইম্পিরীয়াল লাইত্রেগীর পাণ্ড্লিপিতে মুখ্য কারিগরের তালিকাতে কনৌজের পাঁচজন হিন্দু কারিগরের নাম দেওয়া আছে। বর্তমানেও আগ্রার শ্রেষ্ঠ মোজাইক কারিগরেরা সকলেই হিন্দু।'

গুপরের পরিচ্ছেদটি নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাজমহলের নক্সাকারক ও কারিগরদের নিয়ে কি বিল্রান্তিই না চলে আসছে, তা স্পষ্টই এতে বোঝা যাছে। এই বিল্রান্তির উদ্ভব এই জন্ম যে, শত শত বছর ধরে একটা কল্পনাকে দতোর কপ দেবার জন্ম নানাজাবে এর ফাঁকগুলো ভরাট করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই চেষ্টারই ফলশ্রুতি হিসেবে ইউরোপীয় ঐতিহাদিকেরা চেয়েছেন ফরাসী ও ইতালীয়দের তাজমহলের নির্মাণ-সৌকর্ষের ক্রতিত্ব অর্পণ করতে। অন্য পক্ষে, সংকীর্ণ মূর্দানম লেখকেরা ক্রতিত্বের দাবীলার করেছেন মূর্দানমদের। এই ডামাডোলের মধ্যে ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীর পাণ্ড্রাপিতে উল্লেখিত কারিগর হয়তো তাঁরাই, যারা শাজাহানের কালের কয়েক শতাব্দী আগেই তাজমহল নির্মাণ করেছেন।

Havell এর উক্তিতে স্বামরা পাই ষে, আগ্রার বর্তমানের শ্রেষ্ঠ মোদ্ধাইক কারিগরের। সবাই হিন্। তাজমহল যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, এমন একটি কলায় ছিন্দুদর কৃতিছের এটা জনন্ত প্রমাণ। মনে রাখতে হবে যে, মুদলিম আক্রমণ শুক্ত হওয়ার পর থেকে ভারতে সমস্ত কলাবিত্যার চর্চা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। মহম্মদ গজনীর ভারত বিজয়ের সহক্ষে লিখতে।পয়ে আসবিরুণী বলছেন, 'তিনি হিন্দুদের ধুলিসাৎ করে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।' ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলার কাজটা আলপ্তগীন, সর্কুগীন ও মহম্মদ গন্ধনীর আমলে শুক্ল হলেও অন্ততঃ আওরঙ্গন্ধেবের কাল পর্যন্ত তা পুরোদমে চলেছিলো। তারপর জাতীয়তাবাদী শক্তির অভাত্থানে তা কিছটা ঋথ হয়। এই ঘোর অন্ধকারের যুগে ভারতীয়দের সরীকৃপ ও কীটপতঙ্গের মতো তাদের ঘর এবং শহর থেকে প্রায়ই থেদিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। কাজেই, দেই সময়ে কোন কলার চর্চা করা বা বিশেষভাবে জ্ঞান অর্জনের খুব কমই হযোগ ছিলো। এ সত্ত্তে যদি Havell এর মতাকুষায়ী আগ্রার শ্রেষ্ঠ মোদ্ধাইক কাবিগরেরা হিন্দু হয়ে থাকেন, তাঁর নিশ্বয়ই ভারতে মুসলিম আগমনের আগে ডাজমহল নির্মান্তা-দেরই বংশধর হবেন। এটা আমাদের এই সিদ্ধাস্তকেই বাছতি শক্তি যোগায় যে, তাজমহল একটা প্রাচীন হিন্দু প্রাদাদ এবং কোনতমেই মুঘল আমলের

অপেকাকৃত নতুন কবর নয়।

শুধু তাজমহলই যে শাজাহানের ক্বতিত্বে নির্মিত বলে চলে আসা একমাত্র সৌধ নয় তার প্রমাণ মেলে Havell এর অন্ত মন্তব্যে। তিনি বলছেন, 'দিলীর 'Pietra dura' (দিলীর লালকেল্লার দেওয়ানী আমে রাজ্কীয় যারান্দার পিছনের দেয়ালে পাথির অন্ধিত চিত্র ) ভুল করে শাজাহান নির্মিত বলা হয়।

...পাথি ও জীবজন্তর স্বাভাবিক অহন মৃসলিম আইনের বিরোধী। এই আইনের স্পান্ত অন্তশাসন এই যে স্বর্গে অথব। মর্কো বে সমস্ত বস্তু আছে তাদেব অন্তর্মাপ কিছুই অন্তন করা চলবে না।

যেহেতু এই Pietradura লালকেলার একটি অথও অংশ, যা কোনক্রমেই পরে সংযোজিত নয়, Havell মূলত স্বীকার করছেন যে, শাজাহান নিমিত বলে প্রচলিত দিল্লীর লালকেলা মৃদলিম যুগের আগেও বিভামান ছিলো। তথন এইরূপ চিত্র অস্কন শুধু সথের ব্যাপারই ছিলো না, বাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর সজ্জায় এদের অপরিহার্য মনে করা হতো।

দিল্লীর জুমা মদজিদ এবং পুরাতন দিল্লী শহরটি নির্মাণের ক্বতিত্বও ভূল করে দেওয়া হয় শাজাহানকে। শাজাহানের সময়কার কাগজপত্র থেকে কেউ এক টুকরো কাগজও দেখাতে পারবেন না যে, তাজমহল এবং এই ধ্রণের অন্যান্ত সৌধ শাজাহান নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই রকম কোন প্রমাণ থাকলে এই ব্যাপারে নিজেদের নানা ধরণের মত পেশ করার কোন প্রয়োজন ইতিহাসের গবেষকদের থাকতো না।

পুরাতন পৌধসমূহের নির্মাণ ক্লতিজের যে ভিত্তিহীন দাবী মধায়ুগের মুদলিম লেথকেরা করে গেছেন, ভার কোন পোচ্চার প্রতিবাদ ভারতীয় ইতিহাদে লিপিবদ্ধ নেই—এটা খুবই ছঃথের। এর কারণ এই যে, ভারতের প্রাক্তন ব্রিটিশ শাসকদের এই দাবীগুলো নিয়ে বিশদ অনুসন্ধান করার একটা অনীহা ছিলো। তাঁরা ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার কর্ণধার ছিলেন। তাই কোন ভারতীয়েইই সাহস ছিলো না স্বকারী নীতির বাইরে ঘাবার, পাছে তাঁকে রাজবোষে পড়ে ইতিহাসের ভিগ্রী খোয়াতে হয় এবং সেই সঙ্গে জাবিকা আজনেও বাধার সম্মুখীন হতে হয়। যাঁরা ইতিহাসের ছাত্র নন, তাঁদের পক্ষেদানা সম্ভব ছিলো না যে, বংশান্তক্রমে ভারতীয় ইতিহাসকে বিকৃত করে শেখানো হয়েছে। কাজেই, শেখানো ইতিহাসের বিকৃত্বে সোচ্চার হয়ে ওঠার সাহস ভারতীয় ঐতিহাসিকদের ছিলো না।

খুবই বাণেকভাবে ভারতীয় ইতিহাসে যে মিধ্যা ঢোকানো হয়েছিলো, একথ মনে মনে ভারতের ব্রিটিশ শাসকর। জানতেন। কাজেই, যথনই প্রাচীন সৌধসমূহের নির্মাতার ব্যাপারে কোন সংশয় তাঁদের বাছে, কাছে পেশ করা হতেং. তাঁরা দয়নারা অত্মন্ধানের আদেশ দিয়েই কান্ত হতেন। তাঁরা অবশ্র এটা প্রাপ্রি জানতেন যে, ফলাফল তাঁদের অত্মৃলেই যাবে। এই ধরণের একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো। মুবারক মঞ্জিল বা পুরাতন শুল্ক প্রাদাদ সম্পর্কে তদানীন্তন জয়েণ্ট সেক্রেটারীর এক লেখায় এর উল্লেখ আছে। তিনি লিখেছেন, 'বল্লী-গল্পের শুল্ক বিজ্ঞান করে জানতে আদিট মূলতঃ একটা মূদলমান মদজিদ ছিলো কিনা অত্মন্ধান করে জানতে আদিট হয়ে আমি একখা নিবেদন করতে চাই "", মনে হয় না এই প্রাদাদটি মূলতঃ একটা ম্দলমান মদজিদ ছিলো। মনে হছে যে, দাক্ষিণাতো তাঁর দৈলদলের জয়ের খবরের পর আওয়েরজজেব প্রথম যে প্রাদাদে যাত্রাভক্ষ করেছিলেন, এই ঘটনার স্মাণে তারই নামকরণ হয়েছিলোঃ ম্বারক মঞ্জিল। এমন চিহ্নও পাওয়া গেছে যে, প্রাদাদের একটা অংশ প্রাথনার জন্ত আলাদা করে রাখা হয়েছিলো। কিন্তু মৃদলিম সমাটেরঃ এই কাজটা দব সময়েই করেছেন "।'

'ন্দলিম সমাটের। এই কাজটি সব সময়েই করেছেন' এই কথাগুলো বিশেধ ভাবে লক্ষ্য করার মতো। কাজেই, ওপরে যে ম্বারক মঞ্জিলের কথা বল' হয়েছে, তা প্রাচীন রাজপুত প্রাসাদ ছাড়া আর কিছুই নয়, যা প্রথমে ম্ঘলের ওপরে বিটিশের অধিকারে এসেছিলো। মধ্যযুগের অক্যান্ত সৌধ সম্পর্কেও এই ধরণের অক্সন্ধান চালালে দেখা যাবে যে, তাদের উৎপত্তি হয় রাজপুত প্রাসাদ, মন্দির বা হুর্গ হিদেবে। জয় এবং আত্মসাতের স্বত্তে এগুলো ম্সলিম নির্মিত কবর, হুর্গ মসজিদ হিসেবে চলে এসেছে। ভারতের সর্বত্ত কোন নির্জন ছানে বা রাজ্যার ধারে যে সব চূড়া মণ্ডিত দেওয়াল বা কবরের মতো উচু চিবি দেখা যায় তা সবই হিন্দু সৌধের ধ্বংসাবশেষ বা রূপান্তরিত আক্সতি।

ভারতের প্রাচীন সৌধসমূহের সঠিক ইতিহাস পুনঃনির্মাণে ব্রিটশ পণ্ডিতদের আগ্রহের অভাব এবং মৃদলিম দাবাতে তাঁদের সম্মতি দেওয়ার আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যাবে 'Iransaction of the Archaecological Society of Agra, July to December'গ্রন্থে। এই গ্রন্থে সলিমগর বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, দেওয়ানী আমের সম্ম্থের প্রশস্ত উঠান ও গোলন্দাজ শিবিরের ঠিক সামনেই দেখা যায় একক উদ্দেশ্যহীন একটা চতুজ্ঞান বাড়া…… এটা জাহাঙ্গীরি মহলের মতো হিন্দু রীতিতে অলক্ষত। … এতিহু অনুযায়ী একটা নাম ছাড়া এ সম্বন্ধে আর কিছু বলা নেই।……'

নিরপেক্ষ পণ্ডিতেরা ওপরের পরিচ্ছেদে অনেক স্বত্ত পাবেন। প্রথমে এতে স্থাকার করা হয়েছে যে সলিমগড় এবং জাহাঙ্গীর মহল নামে যা পরিচিত, তা প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ ছাড়া আর কিছুই নয়, কেননা, মৃতিদ্বেধী মৃসলিম শাসকেরা তাঁদের আদেশে নির্মিত বাড়িতে হিন্দু রীতির অলম্বরণ সহু করতেন

না। যা আরও পাষ্ট তা হচ্ছে, পরবর্তী প্রয়োজনের পক্ষে এই বাড়ী ঘূটোর আনেক অংশই মনে হয় অবাস্তর ও অর্থহীন, কারণ এই বাড়ীগুলো আত্মশং করা হয়েছিলো। বিজয়ীরা স্বভাবতই দখল করা বাড়ীর প্রতিটি অঙ্গের তাংপর্য সম্বন্ধে তাঁদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মানিয়ে ব্যাখ্যা দিতে হতবৃদ্ধি হবেন, কেন না, এগুলো নির্মিত হয়েছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতির অনুসারী লোকেদের দারা। প্রত্যেকটি মধ্যযুগীয় প্রামাদ সম্পর্কে ই ধরণের অসম্পতি ও তথ্যের অনুসন্থিতি থাকলেও ব্রিটিশ পণ্ডিতেরা এগুলো খুঁটিয়ে দেখে সভি্যকারের ইতিহাস লেখায় কোন আগ্রহ অনুভব করেন নি। তাঁদের ক্ষেত্রে এই আগ্রহের প্রেরণা অনুপস্থিত ছিলো। ভারতীর পণ্ডিতেরা ব্রিটিশের অধীনে থাকার জন্ম তাদের দিল্ধাস্তের প্রতিবাদ করতে সাহস পেতেন না, পাছে তাঁদের সরকারী স্বীকৃতি বা পৃষ্ঠপোষকতা হারতে হয়।

ভাজমহলের তথাবধারকদের হেফাজতে তারিথ-ই-ভাজমহল নামে একটি
নথি বংশারুক্রমে রক্ষিত আছে। এতে নাকি ভাজমহলের উৎপত্তি ও ইতিহাস
সম্বন্ধে সঠিক বর্ণনা আছে। সংবাদপত্রের খবর অন্তরায়ী এই গ্রন্থটি চুরি করে
কোন বিদেশী দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। Keene's Handbook বলেছেন
'এই নথির প্রামাণিকতা কিছুটা সন্দেহের বিষয়'। স্পষ্টতই তিনি এই
'কিছুটা' শব্দ ব্যবহার করেছেন বিনয় ও সর্ভকতার খাতিরে। তিনি যা বলতে
চেয়েছিলেন, তা হছেে যে, বইটা আগাগোড়া জালিয়াতি। সাধারণ বিচারবৃদ্ধিও আমাদের শেখার যে, কোন মিথ্যা দাবীকে প্রতিপ্রতি করার জন্তই
জ্বাল করা নথির প্রয়োজন হয়। তাজমহল যদি মুসলিম কবর হিসেবেই উন্তৃত
হতো, জাল করা নথির কোন প্রয়োজন থাকতো না। এই নথির অন্তিথই
প্রমাণ করে যে, যথন তাজমহল তার ক্যায়সঙ্গত অধিকারীর কাছ থেকে ছিনিয়ে
নিয়ে কবরে রূপান্তরিত করা হলো, তথনই বা তারও আগে সত্যিকারের
কাগজপত্র নই করে দেওলোর হদলে মিথ্যে নথি রেখে দেওয়া হলো। কাজেই
ভাজমহল সম্বন্ধে প্রথাত যত কাহিনী প্রচলিত আছে তার কোনটাই সম্ক্রহ ও
অবিশাসের উর্ধ্বে নয়।

### একাদশ অধ্যায়

# ভাজমহল হিন্দু স্থাপভ্যের রীতি অনুসারে নিমিত

প্রাচীনকালে হিন্দুপ্রাদাদ নির্মাণ করা হতো বাস্ত শহরের ঠিক মধান্থলে, যেমন হিন্দু রাজারা হাতির পিঠে চডে যুদ্ধক্ষেত্রের ঠিক মাঝে দৈলাদের কাছে হাজির হতেন। প্রাদাদেও অধিপতির কক্ষ থাকতো ঠিক মাঝথানে। যথন মধার্ণীয় স্থাপতা সহক্ষে আমরা আলোচনা করবো, তথন যুদ্ধে ও স্থাপতো হিন্দু রীতির এই বৈশিষ্ট্য আমাদেব মনে রাথতে হবে। কবর মদজিদ হিদেবে এ-শুলোকে দেখানো হলেও এগুলো দবই প্রাচীন হিন্দুমন্দির ও প্রাদাদ।

যেহেতৃ হিন্দু রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ছিলেন বাছাই করা **জিনিসের ম্থ্য** ক্রেতা, ম্থা প্রাণাদের কাছাকাছিই বাজার থাকতো। তাজমহল স**ম্পর্কেও** একথা থাটে এবং Tavernier এর সাক্ষাও অন্তরূপ।

তাজমহল এই নামটার অর্থ হচ্ছে 'শ্রেষ্ঠ আলম্ব'। এটা কোনক্রমেই কোন ক্বরের ইঙ্গিত দেয় না। স্বর্গ ও মর্ত্যের মতই পার্থক্য আছে কবর ও প্রাাদাদ। ক্বরের সঙ্গে তাজমহলের নামের যদি কিছু সাদৃশ্য থাকতো, কেউই কোন হোটেলের নাম দিতে সাহস পেতেন না 'তাজমহল হোটেল।' কোন প্রতিকই চাইবেন না 'কবরের হোটেলে' আশ্রম নিতে। কিন্তু প্রতিকেরা তাজমহলের নামে আরুই হন, কেন না, এই নাম প্রাাদাদ অথবা মন্দিরের গোরব ও সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা দেয়, কবরের শান্তি অথবা বিষয়তার নয়।

হিন্দু তাজমহল প্রাসাদ সমূচ্যের লাইন দিয়ে সাজানো দোকান নিয়ে বাজার ছিলো একথা Tavenernier বলে গেছেন। তিনি বলছেন, তাসিমকান ছিলো একটা বৃহৎ বাজার।' তিনি তাসিমকান বলে বোঝাতে চাইছেন তাজিমকান অথাং রাজকীয় গৃহ। তিনি আরও বলছেন 'এতে ছিলো ছয়ট চাঁদনি দিয়ে দেবা বিরাট চত্তর, যার মধ্যে ছিলো বণিকদের ব্যবহারের ঘর এবং স্থোনে প্রচুর পরিমাণে তুলা বিক্রী হতো'।

ভূল করে যা শাজাহান নির্মিত তাজমহলের লাল পাথরের দেয়াল বলা হয়, সেথানে এই চাঁদনি এখনও দেখা যায়। এই দোকানগুলোর কিছু কিছু এখনও ব্যবহৃত হয় ক্যান্টিন, ছবি, পোইকার্ড বিক্রয় কেন্দ্র, প্রাচীন সামগ্রীও তাজ- মহলের মুফুক্তি বিক্রয়ের কেন্দ্র হিসেবে।

এটাও শাবন রাথতে হবে যে, E 10ycloPedia Britannica তাজমহল প্রাদাদ-সম্চ্চয়ের আত্যঞ্জিক হিদেবে আস্তাবল, রক্ষীদের ঘর ও অতিথিশালার উল্লেখ করেছেন। এগুলো স্বই প্রাদাদের জন্ম প্রয়োজন, শ্বতি দৌধের জন্ম নয়।

প্রাদাদ সমূহ সবই মৃদলিমদের, ভারতীয় ইতিহাদে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রোথিত হয়ে আছে এই ধারণা, কেননা এদেরকে দেখানো হয় কবর ও মদজিদ হিসেবে, আর দীর্ঘকাল ধরে মৃদলিম রীভিতে নির্মিত হওয়ার ধারণা এদের সঙ্গে জভিয়ে আছে। এ সত্তেও পশ্চিমী পণ্ডিতেরা যথন বলেছেন খে, এই আপাতঃ মৃদলিম দৌধদমূহ আগেকার হিন্দু প্রাদাদের স্তম্ভ, কপাটের ফলক, কড়ি বরগা এবং এই ধরণের অক্যান্ত জিনিষ নিয়ে নির্মিত, তারা সত্যের কাছাকাছি গিয়েছেন উদাহরণ হিসেবে আমরা এক বিটিশ পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছেন, আদিল শাহের পূর্বে মৃদলিম আক্রমণকারীরা ১৩১৬ গুরাদের কাছাকাছি করিমৃদ্দীনের নেতৃত্বে বিজ্ঞাপুর ত্র্গে হিন্দু ধ্বংদাবশেষের অংশ নিয়ে একটা মদজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এতে ব্যবহৃত স্তম্ভের কতটা অক্য প্রাদাদ থেকে খুলে নেওয়া হয়েছে আমরা জানি না। কিন্তু মনে হছেছে যে, অংশত এটা হিন্দু মন্দিরের চাঁদনীর টুকরো। কিন্তু আমাদের ধারণার সঙ্গে এটা অসমঞ্জন নয় যে, অক্যান্ত, অংশ তাদের মৃল জায়গা থেকে খুলে নিয়ে বর্তমান কাজে অক্য উল্লেখ্য করা হয়েছিলো।'

উপরের পরিচ্ছেদটাই দেখাচেছ যে, সন্ত্যি খুব কাছে থাকা সত্তেও পশ্চিমী পণ্ডিতেরা তা ধরতে পারেন নি। কোন মুদ্রলিম কবর বা মদজিদে চুকেছেন এই ধারণা তাঁদের এমন আছেল করেছিলো যে, তারা কিছুতেই বুনে উঠরে পারেন নি যে, মুদ্রলিম উদ্দেশ্যে ব্যবস্থত হিন্দু প্রাণাদে তারা দাঁড়িয়ে আছেন। পশ্চিমী পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, প্রায় সব মধ্যযুগীয় স্থাপতাই হিন্দু ধ্বংসাবশেষের সাহায্যে নির্মিত। এটা অর্দ্ধদত্য মাত্র। তাঁদের এটা মনে হয়নি যে, প্রাচীন হিন্দুগা তাদের মন্দির, প্রাণাদ এবং হুগে এমন ওম্ব কড়িকাঠ, দেয়ালবদ্ধনী বা দরজার কপাট ব্যবহার করতেন না, যা সহজেই খুলে নিয়ে অন্ত জারগায় লাগানো যায়।

ভাছাড়াও মনে রাথতে হবে, কোন নতুন প্রাসাদই পুরানো কোন প্রাসাদের ধ্বংসপ্তপ থেকে নির্মাণ করা সম্ভব নয়। আগের প্রাসাদ ভেঙ্গে সেই মালমশপা অন্ত জায়গায় বয়ে নিয়ে যাবার থরচও পড়বে থুব বেশী। সেই অংশগুলো মরচে ধরে ভেঙ্গে যেতে পারে এবং তা দিয়ে আগের প্রাসাদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতির অন্ত প্রাসাদ নির্মাণ সম্ভব নয়। ভাছাড়া, একটা দিনু দৌধ

ভেকে দেই মালমশল: দিয়ে দেই রক্ষেরই আরেকটা দৌধ নির্মাণ করার ফতো উন্মাদ্ট বা কে হবেন গ

যদি কোন প্রকাণ্ড হিন্দু প্রাসাদ ভেঙ্গে তার সমস্ত পাধরের টুকরে। অগ্রজ্ঞ নিয়ে যাওয়: হয়, তারা এতো বিশ্রীভাবে মিশে যাবে যে, তাদের বাছাই কবে সাজানো পুরই সময়সাপেক হয়ে দাভাবে। সমস্যাটির গভীরতা বোঝা যাবে এই ঘটন: থেকে যে, যারং তকার সাহাযো দোকানের দয়জা বরেন, গাঁদেরকে প্রভাক তকা নমর দিয়ে সাজাতে হয় । ভাছাড়াও বিশেষ চিহ্ন রাখনে হয় ভিতরের ও বাইবের দিক বোঝাতে। এই তকাগুলি ঠিকমতো সাজানে না হলে দোকানের দয়জা য়য়্রষ্ঠুভাবে বদ্ধ করা যাবে না। যথন প্রতিদ্বের প্রযোজনে অভ্যন্ত লোকের হাতে স্ববিশ্বন্ত ও তৈরী থাকা তকার ও নয়রের প্রয়োজন হয়, প্রাসাদ ভেঙ্গে তার মালমশলা অশ্বত্ত নিয়ে তার সাহাযো আরেকটা ঐ ধরণের প্রাসাদ নির্মাণ করার ঝামেনা যে কভটা বেশী হতে পারে, তা অস্থ্যান করা কঠিন নয়।

াছাড়াও কাজটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে এইজন্ম যে, অন্য সমস্ত মালমশলা অট্ট থাকলেও বিতীয় সৌধটির জন্ম আরেকটি নতুন ভিত্তির প্রয়োজন হবে। কাজেই সরল শতি। হচ্ছে এই যে, মুসলিমরা অন্য প্রামাদের মালমশলা নিম্নেকোন প্রামাদ নির্মাণ করেন নি। তারা হিন্দু মন্দির ও প্রামাদ দথল করেছেন। তারপর কাউকে কাউকে সমাধিস করেছেন, উপাশ্য দেবভাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, হিন্দু অলঙ্করণ ঘদে মেজে, মুছে দিয়ে তার ওপর পলেস্তারা লাগিয়েছেন এবং সর্বোপরি সর্বত্ত কোরাণের লিপি উৎকীর্ণ করেছেন। এটাই মধাযুগীয় মুসলিম করর ও মসজিদের হিন্দু প্রাসাদের সঙ্গে এভোটা সাদৃশ্য গাকার কারণ। তাজমহল সহম্বেও একথা থাটে।

ত্বংথের বিষয়, এই সমস্ত সৌধকে হিন্দু রীলিতে নিমিত অবিমিশ্র মৃদলিম সৌধ ভেবে পশ্চিমী পণ্ডিতের: ইন্দো-দাবাদেনীয় স্থাপত্যকলার একটা উদ্ভট মতবাদের অবতারণা করেছেন এবং দরকারী ক্ষমতার বলে তা ইতিহাদ, স্থাপত্য ও বাস্তবিভার বইতে পাঠ্য হিদেবে চুকিয়েছেন।

এই নড়বড়ে মতবাদই দোলাদে ভাজমহলকে ইন্দো-দারাদেনীয় স্থাপ্ত্যের প্রক্টিত কুন্তম হিদেবে বর্ণনা করেছে। এই সমস্ত অনুমান যে কতটা শোচনীয় বিজ্ঞান্তির ফল তা বোঝা যাবে সহজেই, কেননা আমরা প্রমাণ করেছি যে, ভাজমহল সপ্তদশ শতাব্দীর কোন মুসলিম কবর নয় বরং তা দ্বাদশ শতাব্দীর এক প্রাচীন শিব মন্দির। এটাও বিশ্বাস করা অসম্ভব যে, মধাযুগীয় মুসলিমরা হিন্দু প্রাসাদ ও মন্দির ভেঙ্গে সেই পাথর দিয়ে মসজিদ ও কবর নির্মাণ করতে পারতেন। অসকতি স্পষ্ট হয় তথনই যথন দেখি যে মধাযুগীয় সোধের

অভ্যন্তরের স্বটাই ইট এবং চ্ণের তৈরী, পাধরের দেখা মেলে গুধু বাইরে।
যেহেতু ডিমের বা নারকেলের খোলা চুরি করে কেউ ডিম বা নারকেল
বানাবার আশা করতে পারেন না, এটাও বিখাদ করা শক্ত যে, বিদেশী শ
মুদলিম শাদকেরা হিন্দু প্রাদাদের দমস্ত পাথর খুলে নিয়ে দ্ব অন্ত জায়গায়
এক নঙ্গণে পাঠিয়ে তাদেরকে আবার ঠিকভাবে দাজিয়ে কোন প্রকাণ্ড দোলফাপূর্ণ ও দীর্ঘস্তামী প্রাদাদ নির্মাণ করতে পারতেন . বিশেষত, মখন ঐ পাথরগুলি দাজানো হয়েছিল হিন্দুদের ছারা বছ শতাব্দী আগে, তাদের নিজেদের
বীতি মতো মাপ্, শৈলী ও ব্যবহারের উপযুক্ত করে।

পশ্চিমী পণ্ডিতদের অযথা দোষারোপ করার ইচ্ছা আমাদের নেই। তারা ছিলেন বুদ্ধিমন্তায় অত্যুন্ধত, কঠ্ঠসহিষ্ণু অন্সন্ধানী। কিন্তু বিদেশী হওয়ার জন্ত তাঁরা ভারতে মুগলিম শাসনের ফাকিবাজিটা ধরতে পারেন নি। কাজেই ভারতীয় ইতিহাসের সঠিক অবস্থা সম্পক্তে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তাঁদেব অধাব ছিলো। কিন্তু এই অন্থবিধা সন্তেও আমরা দেখেছি, তাঁদের অধিকাংশই সন্তোর কাছাকাছি গিয়েছিলেন। এমনই একজন ছিলেন E B. Havell যিনি একজন দক্ষ স্থাতি ও গভার মন্তুদুষ্টির অধিকারা ছিলেন।

তাজমহল অহি-দু স্থাপতারী ততে তৈরী একথ। মিনা। প্রতিপন্ন করেছেন Havell। কিছু ঐতিহাদিকের মতে ভেরোনিয়ো নামে এক ইতালায় ভাজমহলের নক্সা প্রস্তুত করেছেন। তাজমহলের স্থাপত্যের দক্ষে এই প্রদক্ষত আলোচনা করে শ্রীকানওয়ার লাল Havell এর উদ্ধৃতি দিচ্ছেন এই মর্মে, ভেরোনিয়ো যাদ ভারতীয় স্থাপতাবিভায় এতই দক্ষ হতেন যে 'শিল্পশাস্তের' নিয়ম জেনে পদ্ম – আকৃতির গম্বজের নক্সা তিনিই করেছেন মনে করা যায়, ভাহনেও এশীয় কারিগরদের দ্বারা নির্মিত গঘুড়টি তার বল: চলে না। আগ্রার ভাজমহলের গম্বজ ও বিজাপুরে ইত্রাহিমের কবরে গম্বজ তুটোই একই হীতিতে নিমিত। তাদের আঞ্চতি প্রায় একই ধরণের এবং তাদের দীমা-স্চক রেথাও যে প্রায় একই, ফার্গুসন ও তাঁর সমর্থকেরা তা ধরতে পারেননি। ভদাৎ শুধু এই যে, তা**জমহলে**র পন্ম শিরোপা বেশ স্চালোভাবে শেষ হয়েছে আর গম্বজের মাঝথানেষ পদ্মের পাপড়িগুলো থোদাই করার বদলে ভেতর থেকে সাজানো রয়েছে। আমাদের কল্পনার সঙ্গে ামলিয়ে তা**জমহ**ল ভারতে নিমিত এমন একটা প্রামাদ, যা বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রামাদের ঐতিহ-বাহী শ্রেষ্ঠ কারিগরদের হাতে তৈরা। চারিদিকে চারটি গম্বুজভয়ালা কক্ষের মাঝখানে একটি গমুজভয়ালা বড়ো প্রকোঠের যে পরিকল্পনায় ভাজ নিমিত. তা ভারতীয় পঞ্চরতু বা পাচটি রত্নের মন্দিরের অফ্রন্দ। এর অঞ্রন্দ জিনিষ দেখা যায় জাভার চণ্ডীদেবায় বুদ্ধ মন্দিরে এবং অজন্তার সূপ

মন্দিরে। শাজাহান ও তাঁর সভার স্থপতিরা এই কাজের ক্বতিত্ব দাবী করতে পারেন না, একজন নগণ্য ইতালীর ভাগ্যাম্বেধীর পক্ষে তো তা সম্ভবই নয়।

তাজ্বহল প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু বীতিতে নির্মিত এবং শাজাহানের সমসাময়িক কেউই এর নক্সা প্রস্তুত বা পরিকল্পনা করতে পারতেন না, এই বক্তব্যে Havell খ্বই স্পষ্ট। এটা তৃঃথের যে, Havell শাজাহানের আমলের সরকারী ইতিহাস বাদশানামার স্বীকৃতির কথা জানতেন না। এতে বলা আছে যে, তাজ্মহল একটা প্রাচীন হিন্দু প্রাণাদ। এই স্বীকৃতির কথা তাঁর আমলে জানা গেলে তিনি এই দেখে আনন্দিত হতেন যে, স্থাপতারীতির দিক থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত ইতিহাসের দিক দিয়েও সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়। তাহলে Percy Brown, Pergusson এর চাইতেও তাঁকে ভারতীয় স্থাপতার বিশেষজ্ঞ হিসেবে অধিক স্বীকৃতি দেওয়া হতো।

এই প্রদঙ্গে আমরা Havell-এর এই মন্তব্যের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, গস্কুজ তো বটেই, এর ওপরে ওন্টানো পদ্মের চাকনাও খুবই প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু স্থাপতারীতির বৈশিষ্টা। এই রীতির উদ্ভব সেই খেই হারানো প্রাচীন কালে আর ভারতীয় শিল্পশান্তে এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করা আচে

ভারতীয় শিল্পশান্তের হতবৃদ্ধিকর বৈচিত্র্য খ্বই গভারভাবে পাঠের ও অফুসন্ধানের বিষয়। তাহলে পাঠক ধারণা করতে পারবেন হাজার হাজার বছরের
স্থাপত্যবিহ্যার দক্ষতা, পাণ্ডিত্য ও চর্চার, যা সম্ভব করেছে ভারতের গুহামন্দির,
সৌধ, ঘাট, থাল, সেতু এবং প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু শিল্প শান্তের তৈরী সবচাইতে স্থানর প্রামাদ ভাজমহল নির্মাণ। একটু অফুধাবন করলেই পাঠক
ব্রাবেন যে, শাজাহান ভাজমহল নির্মাণ করিয়েছেন এই ধারণা খ্বই বালকোচিত
ও নড়বড়ে।

### ष्ठापम जाशाःश

## শাজাহানের হৃদয়ে তুর্বলভার জায়গা ছিলো না

তাজমহল নির্মাণের কৃতিত্ব শাহাজাহানকে দেওয়ার অর্থ হলো স্থাকার করে নেওয়া যে, মমতাজের প্রতি তার ভালোবাদায় রোমিওর মত নিষ্ঠা ও শিল্পী-ফুলড কোমলতা ছিলো। তা দ্রে থাক, শাজাহান ছিলেন একজন কঠোর-স্থান্য, রূপন, আত্মন্তবি, ধর্মোন্মাদ, কামাদক্ত, অত্যাচারী শাদক। আর মমতাজ ছিলেন স্বাংশে তাঁর উপযুক্ত মহিষী।

মোলভী মইৡদীন আহমদ বলছেন, 'ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা কথনও কখনও অভিযোগ করেছেন যে, শাজাহান ছিলেন প্রেমের ক্লেত্তে বভ্চারী এবং এর উৎস চলো মমতাজের সংকার্ণতা।'

হাতেল ।লথছেন, 'যেঞ্ইটদের শাজাহান অত্যন্ত নির্মমভাবে উৎপীড়ন করেছেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে খৃষ্টানদের চিরকালের শত্রু মমতাজ শাজাহানকে প্রবৃদ্ধ করেছিলেন হুগলার পূর্ত্ গীজ নিবাস আক্রমণ করতে।'

Transactions of the Archae logical Society of Indiaco বলা আছে, 'মনে মবার শাজাহান সন্ন্যাস'ও মন্ত ধর্মের পুরোহিতদের আহ্বান জানিয়েছিলেন মুগলমান হতে। কিন্তু তারা তাতে অস্বীকৃত হলে শাজাহান মতান্ত উত্তেজিত হন এবং প্রদিনই ঐ পুরোহিতদের হাতীর পায়ে পিষে হত্যা করার ছকুম দেন। ঐ শাস্তি তদানী গুন সমাজের স্বচেয়ে নিরুষ্ট অপ্রাধীদের দেওয়া হতো।'

Keene বলছেন, 'শাজাহান স্বেচ্ছাচারিতার দল্পে সমস্ত মুঘল শাসকদের মতিক্রম করে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম প্রতিদ্বন্দীদের হত্যা করে গিংহাসনের পথ হুগম করে ছিলেন। শাজাহানকে যিনি ব্যক্তিগতভাবে জানতেন সেই Roe বলছেন যে, শাজাহান কিছুতেই নত হতেন না। তাঁর স্বভাবে ছিলে। অত্যধিক দর্প ও অপরের প্রতি অবজ্ঞা।'

এমন কি মোল্লা আবহুল হামিদও তাঁর শালাহানের রাজত্বের সংকারী ভাষ্যে দৌলতবাদ জয়ের প্রসঙ্গে বলছেন 'কাসিম থাঁন ও কন্ধু স্ত্তীপুক্ষ যুবা বৃদ্ধ মিলিয়ে প্রায় ৪০০ বলীকে ধর্মরক্ষক সমাটের সম্মুথে হাজির করলেন। তিনি ক্কুম দিলেন তাদেরকে মুদলিম ধর্মের মূল স্ত্তগুলি বুঝিয়ে এই ধর্মে দীক্ষিত করার জন্ত। সামান্ত কিছুলোক ধর্মান্তরিত হলো। কিন্তু বাকীরা স্থাম প্রত্যাথ্যান করলো এই প্রস্তাব। এই হতভাগ্যদের সশ্রম বন্দীত্বের ছকুম দিয়ে বন্টন করা হলো আমাদের মধ্যে। ফলে অনেককেই বন্দীদশার মধ্যেই মৃত্যু বরণ করতে হয়। তাদের উপাশ্র মৃতির মধ্যে প্রগন্ধরের সঙ্গে সাদশ্যমৃক্তদের যম্নায় ফেলে দেওয়া হলো। বাকীগুলো টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলা হলো।

ইতিহাদে শাজাহানের নিষ্ঠ্রতার এমন অনেক বিবরণ আছে যা সাধারণ পাঠা বইরে লেখা শাজাহানের শিল্পকচি ও পত্নীর প্রতি আফুগত্যের কথা মিখ্যা প্রতিপন্ন করেছে। নিষ্ঠ্রতা ছিলো শাজাহানের সহজাত বৈশিষ্ট্য এবং অভস্ক্যা অল্পবয়স থেকেই এর দৌলতে তিনি নিজের পিতার কাছ থেকে অবিমিঞ্জ তরত্মা আখ্যা অর্জন করেছিলেন।

শাজাহানের শয়তানি গোড়া থেকেই দেখা গিয়েছিলো তাঁর আত্মীয় স্বজনের প্রতি। অন্তদের প্রতিতা তো ছিলই। Keene-এর Handbook-এর ২৫ এর পাতায় একটি উদাহরণ মূলক পরিচ্ছেদের সাহায্যে একে আরো বিশদ করা যায়। তিনি বলেছেন যে, শাজাহান তাঁর পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহে দিক্রী দথল করে আগ্রা শহরে লুটপাট করেন। সেই দময় ভারতে আগত জনৈক সম্ভান্ত ইতালীর Delia Valle-র মতে তাঁর সৈন্তরা চুড়াস্ত পৈশাচিক আচরণ করেছিলো। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নাগরিকরা বাধ্য হয়েছিলো ভাদের লুকানো ধনরত্ব সমর্পণ করতে। আর অনেক সম্ভান্ত মহিলার সভীত্বংনি এমন কি অঙ্গহানিও হয়েছিলো।

ভারতীয় ইতিহাদের এটাই পরিহাস যে, একজন অত্যাচারী গুলুনকারী ও ধ্বংসকারীকে মমতাজের অন্থত স্বামী শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক, পণ্ডিত, স্থলর প্রাসাদের প্রথা ও স্বর্ণমুগের প্রবর্তক হিসেবে দেখিয়ে উচ্চপ্রশংসা করা হয়েছে। ইতিহাদের ছাত্র ও শিক্ষকদের বুদ্দিমতার প্রতি এটা অপমানস্থলপ। ৩৮ পৃষ্ঠায় এক পাদপংক্তিতে Keene আবো বলেছেন, 'শাদ্ধাহান তাঁর ছোট ভাই শাহরিয়ায় ও কাকা ডানিয়েবের ছই ছেলেকে হত্যা করিয়েছিলেন। কোন ক্রতিহাসিক জ্যেষ্ঠলাতা থসক হত্যার ক্রতিত্বও তাঁকেই যেন।

শাজাহানের অত্যন্ত বেশী কামুকতা ও মমতাজের স্বাস্থ্য সমস্কে তাঁর একান্ত অবহেলার জন্মই ১৮ বছরের কমসময়ের বিবাহিত জীবনে ১৪ বার প্রসব বেদনার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো মমতাজকে এবং এর ফলে তিনি অকালে মরে যান। এই আঠার বছরের কম সময়ের মধ্যে মমতাজের গর্ভজাত ১৪ জনের লখা তালিকা পাওয়া যাবে Kcene-এর Handbook-এর ৩৭ পৃষ্ঠায় পাদ-

পংক্তিতে। মৃত্যু এসে এই তালিকা আর বাড়াতে দেয়নি। পরিবার পরিকল্পনার ঠিক উপ্টোভাবে তৈরী হওয়া এই প্রকাণ্ড তালিকা দেখাচ্ছে:

(১) ছরিয়েল নিসা (স্ত্রী) জন্ম ১৬১২ মৃত্যু ১৬১৫, (২) জাহানারা (স্ত্রী) জন্ম ১৬১০, সেই কন্যা বাঁর সঙ্গে শাজাহানের অবৈধ সম্পর্ক ছিলো বলে শোনা যায়, (৩) মোহম্মদ ঘারা শেকো, জন্ম ১৬১৪, (৪) মোহম্মদ শাহ ওজা, জন্ম ১৬১৫ (৫) রোশনারা (স্ত্রী), জন্ম ১৬১৬, (৬) মোহম্মদ আওরঙ্গজেব, জন্ম ১৬১৭। এই আওরঙ্গজেব ভারতীয় ইতিহাদে একটি অভিশপ্ত নাম। তিনি শাজাহানের অন্থ্যমরণ করে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের হত্যা অথবা বিকলাঙ্গ করিয়েছিলেন। (৭) উমাইদ বক্ত, জন্ম ১৬১৯ মৃত্যু ১৬২১, (ম্ব) স্থ্রাইয়া বাজ্ম জন্ম ১৬২০ মৃত্যু ১৬২৭, (৯) একটি অনামা ছেলে ১৬২১, সালে জন্মায় ও কিছুকাল পরেই মারা যায়, (১০। ম্বাদ বক্তা, জন্ম ১৬২৭ মৃত্যু ১৬২৮, (১০) লুংফুলা, জন্ম ১৬২৬ মৃত্যু ১৬২৭ (১২) দেশিত আফজল, জন্ম ১৬২৭ মৃত্যু ১৬২৮, (১০) একটি অনামা কল্যা ১৬২৮ সালে জন্মের অনতিপরে ই মারা যায়, ১৪ স্বহারা (স্ত্রী) জন্ম ১৯২০। এইশিশুটির জন্মের সময়ই মমতাজ মারা যান।

সম্ভাট জাহাঙ্গীর তাঁর ছেলে শাজাহান সম্বন্ধে কি বলছেন লক্ষ্য করে দেখুন, অমি নির্দেশ দিলাম যে এখন থেকে দে ( মুবরাজ শাজাহান অধম ) ব্যক্তি হিদে,ব পরিচিত হবে এবং যখনই এই নামটির উল্লেখ থাকবে ইকবালনামায়, বুঝতে হবে যে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এ শাজাহান। লিখে বোঝানো যাবে না, তার জন্য কত কিই না আমি করেছি আর কত হুংখই না পেয়েছি। যখন এ বিজ্ঞোহী সন্তানের খোঁজে আমাকে দীর্ঘ যাত্রা করতে হচ্ছে দৈয় নিয়ে, তখন হুর্বস্তা ও বিবাদ আমাকে গ্রাদ করছে। শাজাহান এখন আর আমার ছেলে নয়।,

শাজাহান কোন কিছুর নির্মাতা তো ননই বরং তিনি ছিলেন ধ্বংসকারী। দেখুন, তাঁর সভায় ঐতিহাসিক মোলা আবহুল হামিদ কি বলছেন। নান্তিকতার শক্ত তুর্গ বেনারসে আগের সমাটের রাজস্বকালে অনেক পৌত্তলিক মন্দির শুরু করা হয়েছিলো কিন্তু এগুলো তথনও শেষ হয়নি। পৌত্তলিকেরা এগুলো সমাপ্ত করতে উৎস্ক হলেন। সমাটের সম্মুথে নিবেদন পেশ করা হলো। সমাট কুম দিলেন যে বেনারসে এবং তাঁর রাজস্বের অন্তান্ত জায়গাতেও যে সমস্ত মন্দির শুরুক করা হয়েছিলো তা সেন ভেঙ্গে ফেলাহয়। এখন থার পাওয়া গেছে যে এলাহাবাদ প্রদেশে বেনারস জেলায় ৭৬ টি মন্দির ধ্বংস কবে কেলা হয়েছে।

উপরের পরিচ্ছেদ থেকেই আমরা দিদ্ধান্তে পৌছুতে পারি। প্রথমন

আমরা ইতিহাদের ছাত্রের কাছে আমাদের দিদ্ধান্তের দাধারণ নীতি হিসেবে রাথতে চাই যে, ধ্বংদকারী কথনোই নির্মাণকারী হতে পারে না। দিতীয়ত, 'ধূলিদাৎ করা হয়েছিলো' বা 'নই করা হয়েছিলো' কথাগুলো বুঝতে হবে একটা বিশেষ অর্থে। হিন্দুদের বের করে দেওয়া হয়েছিলো ভাদের মন্দির থেকে, মৃতিগুলো ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিলো আর দেই দৌধই ব্যবহাত হয়েছিলো মদাদিদ হিসেবে। এটাই ছিলো ভাবতে আগত বিদেশী মৃদলিম শাসকদের অভ্যাস এবং এটাই ব্যাথ্যা দেয় কি কারণে প্রত্যেক মধ্যমুগীয় কবর ও মস্ভিদ হিন্দু প্রাসাদ্দের মতো দেখায়।

শ্রীকানওয়ার লালের বইতে লেখা আছে, 'শান্ধাহান উক্ত ছিলেন নিষ্ঠাবান স্থা হিদেবে এবং মমতাঙ্গের প্ররোচনায় তিনি নতুনভাবে হিন্দু মন্দিরের ধ্বংশ সাধনে রত ধন। তিনি মাগ্রার খ্রীয়ান চার্চের চূড়া ভেক্সে দিয়েছিলেন। Manucci, Bernier প্রভৃতি ইউরোপীয়ান প্র্যাকেরা শাজাহানের বাক্তিগ : জ্ঞীবন সম্পার্ক অনেক কেচ্ছার উল্লেখ করেছেন এবং তাঁকে চিত্রিত করেছেন এমন একটি ঘুণিত জাব হিসেবে, খাব জাবনে একমাত্র লক্ষ্য ছিলো কাম-প্রবৃত্তির চরিতার্থক। তাদের মতে প্রাসাদে ঘন ঘন সৌথীন বাজার বসালে বাজদরবার কর্তৃক মনেক নর্তৃক্র পোষা, অন্দরমহলে শতশত পুরুষ পরিচারক রাখা—এদবই ছিলে। শাজাহানের উৎকট কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থতার উপায় Manucci বলছেন, 'মনে হবে যে শাজাহান কেবলমাত্র আমাদের জন্ম ন'ব' খোঁজার কাজেই মন দিতেন ' জাগর খান ও থলিজ্লাহ খানের স্ত্রীদের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতার বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন যে, এটা এত কুখ্যাত ছিলো যে, যথন তারা রাজ্যভায় আ্যতেন ভিক্ষকেরা চাঁংকার করে জাফর থানের স্ত্রীকে বলতে, 'হে শাজাহানের প্রাতংভোজ, আমাদের মনে রাখুন', এবং খলিচল্লাঃ খানের স্ত্রী পাশ দিয়ে গেলে তার; বলতো 'হে শাঙ্কাহানের মধ্যাকভোও আমাদের দয়া করুন।' Barnier মন্তব্য করেছেন যে, শাজাহানের নারীমাংসেও প্রতি লোভ ছিলো। Maarique বলছেন যে, শাজাহান শায়েস্তা থারে স্ত্রীত সতীত্বহানি করেছিলেন নিজের কন্তার সাহাযো। Peter Mundy শাজাহানের কলার দঙ্গে অবৈধ দম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। Tavernier ও সেই কথাই বলছেন। ওয়ারীদ বলছেন যে, আকবরবাদী মহল ও ফতেপুরীমহল এই ১ই ক্রীতদাসী ছিলো শাব্দাহানের অত্যন্ত প্রিয়। সব চাইতে বিশ্বয়ের হচ্চে এট অমুমান যে, কন্তা জাহানারার দঙ্গে তার অবৈধ সমন্ধ ছিলো! Bernier বলছেন 'শাজাহানের জোষ্ঠা কতা বেগম সাহেবা ছিলেন খুবই স্থলরী এবং স্থগঠিত দেহের অধিকারী এবং সম্রাট তাঁকে থুবই আবেগের সঙ্গে ভালোবাস্তেন জনশ্রতি এই যে, তার এই আস্তিত এতদূর প্রয়ন্ত পৌছেছিল যে, তা বিখান

করা কঠিন। তিনি নাকি এই আচরণের সমর্থনের ভার দিয়েছিলেন মোলা ও আইনজ্ঞদের হাতে। তাঁদের মতে সম্রাটকে তাঁর নিজবুক্ষের ফলের আম্বাদ থেকে বঞ্চিত করাটা নাকি সঠিক হতো না। Vincent Snith বলছেন যে, এই অগমাগামী প্রেমের স্বচাইতে প্রাচীন সাক্ষ্য পাওয়া যাবে Do Last এর কাছে থেকে এবং Thomas Herbert তা প্রমাণিত করেছেন।

এখন দেখা যাক, মহারাপ্তীয় জ্ঞানকোদ শাজাহানের আচরণ দম্বদ্ধে কি 'শাজাহান (১৫৯৩-১৬৫৮) পঞ্চম মুঘল স্মাট। শাহাব্দীন মোহম্মদ কিরান ওরফে শাজাহান ছিলেন জাহাঙ্গীর দেলিমের ঔ্রুসে এক যোধ-পুরী কন্তার গর্ভজাত। আদফথান ও নুরজাহানের চেষ্টায় তিনি সিংহাদন প্রাপ্ত ছন। পিতা জীবিত থাকাকালে শাজাহান এই কিম্বা তিনবার তাঁর বিক্লছে বিদ্রোহী হন, কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পারেননি। দিংহাদনে আরোহনের পর (১৬২৮) তিনি সমস্ত নিকটাত্মীয়দের হত্যা করেন। ১৬৩৭ খুইান্দে শাহজীকে পরাস্ত করে তিনি পুরো আহমদনগর এলাকা দখল করে নেন। তিনি ভারতে আগত ইউরোপীয়দেব বিরুদ্ধে বিশেষ দতর্কতা অবল্যন করতেন এবং ধর্মে তাদের নাক গলানো তিনি দহ্য কংতেন না। পর্ত্তীক্ষেরা ধর্মের নামে অত্যাচার কাছে থবর পেয়ে শাজাহান এক দৈনদল পাঠান ছগলী নদীর তীরে তাদের উপনিবেশের বিক্দে, যাবা দেখানে লটপাট চালিয়ে তাদের সমস্ত **সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেয়।** তিনি পারদীকদের কাছ থেকে কান্দাতার চিনিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাতে স্ফলবাম হন্দ্র। আস্বথানের ক্রাম্মতাজ **চি'লন শাজাগানের অ'** তার কাছ থে.ক তিনি আট পুর ও ছয় করা মিলিয়ে মোট চৌদ্ধতি সন্তান লাভ করেন। এর মধ্যে আটতি শৈশ্বে মরা খায়। আট বছর তিনি পুত্র মাওরঞ্জেনের হ'তে বন্দী ছিলেন এবং বন্দীদৃশানেই ১৬৬৬ সংলে মারা যান।'

ম্মতাজের প্রতি শার্জাহানের কোন বিশেষ আসক্তির করা অপ্রমাণ করতে তার কাম্কতা ও নিষ্ঠুরতার এই ওপবের সারাংশই যথের। মমতার ছিলেন তাঁর হারেমেব ৫০০০ অন্তঃপুরিকার একজন। তাঁর সভানদদের এবং প্রজা ও কীতদাসীদের অগণ্য স্ত্রী, ভগ্নী ও কন্তারাও ছিলেন এর অতিরিক্ত, যাদের তিনি ব্যবহার করতেন যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্ত।

মম লাজের মৃত্যু শাজাহানকে বাধিত করার বদলে তার হাতে তুলে দিয়েছিলো একটা রাজনৈতিক অস্ত্র। এই মৃত্যুকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন জয়াসংহের উত্তরাধিকারাগত একটা প্রাসাদ দখলের জন্ম। হিন্দুদের প্রতি শাজাহানের তীব্র দ্বা। থাকার একজন হিন্দুকে তাঁর ঐশর্বও ক্ষমতা থেকে এই ভাবে বঞ্চিত করতে শাজাহানের বাধেনি।

তাঁর ক্লণ, ভণ্ড ও কাম্ক স্বভাবের কথা জানাও পর, শালাহান তাঁর হারেম ও বাইরের অগণিত নর্মসহচরীর একজনের জন্ম আবেগে আপুত হয়ে শ্বতিসৌধ নির্মাণ করাবেন একথা ভাবা যায় না।

এই ধরনের তথাকথিত মুদলিম কবর প্রথমে আশ্রয়ন্থল হিসেবে ব্যবহৃত ও পরে কবরে রূপান্তরিত হিন্দু প্রাদাদ মাত্র। তাজমহলও একক কোন কবর নয়, বরং এবটা প্রাচীন হিন্দু প্রাদাদ, যা পরে দমাধিস্থল হিদাবে ব্যবহার কর: হয়েছিল। মমতাজের কবর ছাড়াও, পার্বেই শায়িত আছেন শাজাহান : এটাই দব নয় ঐ একই চন্থরে আরো হটো কবর আছে।

শ্রী কান ভয়ার লাল বলছেন, 'জিলোখানার অপরপ্রান্তে, পূর্বদিকে আরে হটো দোধ আছে। একটি হচ্ছে মমতাজের প্রিয় পরিচারিকা দাতিউল্লিমা বেগমের কবর। ব্রহানপুরে মমতাজের মন্তান্ত্রী কবরের দেখান্তনা করার ভার এব ওপর হাস্ত ছিলো। ঐ রকমই আরেকটা কবর হচ্ছে শাজাহানের আরেক পত্নী শাহারান্দি বেগমের। এই হটি দোধ ঠিক এক আকারেই নির্মিত হয়েছিলো;

সাতিউন্নিদা খানমের কবর সম্পর্কে Kene তাঁর Handbook এর ১৬১-১৬২ পৃষ্ঠায় বলছেন, 'উক্ত আছে যে এই কবরে শায়িন্ত দেহটি মমতাজের অন্থগত পরিচারিকার। শাজাহান কর্তৃক এই কবরটি নির্মাণে নাকিং খরচপড়েছিলো ৩০০০ টাকা। ১৬৪৭ সালে অপুত্রক বিধবা হিসেবে লাহোবে তিনি মারা যান। আগ্রার চিত্তিখানার (সতাখানার অপভ্রংশ) তিনি প্রতিষ্ঠাকরেন। কবরটিতে আছে একটি অইকোণ ভিত্তি, একটা অইকোণ কম্মকে কেন্দ্র করে। সাতিউন্নিদা খানমকে যে তাজমহলের আশোপাশে কবর দেওয়া হয়েছে এটা মোটাম্টি প্রামাণিক। কিন্তু তাঁকে ধে এই বিশেষ কবরটির সম্মান দেওয়া হয়েছে লোকের বিশাদ ছাভা একথার অন্ত ভিত্তি নেই।'

কাজেই দেখা যাছে যে, তাজমহলের ইতিকথার অন্যান্ত থাওর মতে এই সাতিউল্লিসা থানমের কবরের কথাটাও বানানো। কবরের মতো দেখতে উচু তুগ দথল করা হিন্দু প্রাণাদে বানানো হয়েছিলো. যাতে হিন্দুরা এই সমস্ত প্রাণাদ পুনরায় দথল করে ব্যবহার করতে না পারে। সমাধিস্থল নাজাচাড়া করা বা তা ব্যবহার করার প্রতি হিন্দুরের অনীহায় কথা মৃদলিমরা জানতেন। কাজেই কতকগুলো মিথ্যে ত্রিকোণাকৃতি কবররের মতো তুপ নির্মাণ করাটা কড়া সামরিক পাহারা বা কাকতাড়ুয়া বসানোর কাজ করেছিলো নামমাত্র থরচায়। এটা হিন্দু প্রানাদ দথলের একটা নকল ও স্থপরিকল্পিত ফলী ছিলো এবং এতে কাজও হয়েছিলো যথেষ্ট। এখনও সময়ের এতটা

দ্রত্বে দাঁজিয়েও Keene এর মনো বিদগ্ধ পণ্ডিভেরা দেখেছেন, এই তথাকথিত কবরে উল্লেখিত মৃতদেহ নেই।

এ ছাড়া Keene এর লেখায় লক্ষ্য করার মতো আরো কিছু বিশদ বিবরণ আছে। প্রথমত, যথন পায়ে হাঁটা ছাড়া মত্ত কোন ধরণের যানবাহনের বিশেষ প্রচলন ছিল না, তথ্ন কেই বা চাইবেন এক পারিচারিকার বিগলিত দেহকে লাহোর থেকে আগ্রা পর্যন্ত ০০০ মাইল দরতে টেনে নিয়ে আদতে। বিতীয়ত, শাজাহান কেন এই কবরের পিছনে ৩০০০ টাকা বাহ করবেন, যথন তিনি কপর্দকত বায় না করে হাজার হাণার শ্রমিককে পরিশ্রমে বাধা করে প্রাচীন হিন্দ প্রাদাদটির বাডতি অংশগুলো বোজানো ও কোরাণের লিপি খোদাই করিয়েছেন ? ততীয়, সামাল্য এক পরিচারিকা কি কবে জনবছল মঞ্চলের পত্তন করেন ? পত্তন করা বলতে কি বোঝায় ? সতীথানা আগ্রার একটি প্রাচীন অংশ, যা 'স্তী' হবার উদ্দেশ্যে হিন্দু মেয়েদের জন্ম সংরক্ষিত ছিলো। এটাই দেখাছে যে, মুদলিম ইতিহাদ, এমন কি বোরখা স্বাবত নীচন্তরের অশিক্ষিতা মহিলা, কুমোর অপবা ভিন্তির নামেও হিনুডানের সব কিছুবই কুতিত্বের দাবী রাণতে চাইছে। চতুথত, এর মইকোণ আকারই পরিষার দিচ্ছে যে, এটা ছিলো প্রাক্তন হিন্দু প্রাসাদ। পঞ্চমত, এই মহিলার জীবিতাবস্থায় অর্জিত বেতনের পরিমাণ কি ৩০০০টাকা ছিলো, যাতে হাঁর কবরের পিছনে ৩০০০ টাকা থরচের দার্থকতা খুঁজে পাওয়া ? তাঁর কবরে ৩০০০০ টাকা থরচ হলেও তার বাদস্থানের মূলা কি এর থেকে বেশী ছিলো <sup>γ</sup> শাজাহান কি ভার সভার সব পরিচারিকার জন্য এই ধরণের কবর বানিয়েছিলেন 

শব্দ অবর ৫০০০ অন্ত:পুরিকার যদি একত্রে ১০০০ পবিচারিকা থেকে থাকে, শাজাহান কি প্রতেক প্রেমিকার জন্ম একটি করে ভাজমহল ও প্রতোক পরিচারিকার জন্ম একটি সংলগ্ন সমাধিস্থল নির্মাণের আশা করতে পারতেন গ

এখানে আমরা পাঠকদের চিন্তা করতে বলবো, জীবিতকালে শাজাহানের পক্ষে শুরু মহিষী এবং তাঁদের পরিচারিকাদের জন্ত কবর নির্মাণ করে যাওয়া ছাড়া অন্ত কোনো কাজ করার ছিলো কিনা। তাছাড়া এটাও কিভাবে সম্ভব যে, মহিষী সাহারান্দি বেগম এবং মমতাজের মহিষীর মর্গাদার হানি করতে চেয়েছেন এক পরিচারিকার তুলা মর্গাদা দিয়ে ? অথবা শাজাহান কি পরিচারিকা সাতিউনিধা থানমকে মহিষার মর্গাদায় উনীত করতে চেয়েছিলেন ? একথার স্বতঃপ্রতীয়মান বাথো এই যে, এই দথল করা প্রাচান হিন্দু প্রাপাদে অনেক কক্ষ, স্তম্ভ ও শিবির থাকলেও, কাজে লাগানোর জন্ত একই ধরণের

তুটো কক্ষ বেছে নেওয়া হয়েছিলো মহিধী ও পরিচারিকার মৃতদেহ কবরস্থ করতে।

শাহারান্দি বেগম মমতাজের আগে মারা গেলে আমাদের ইতিহাদ বইতে হয়নো নির্লজ্ঞের যতো লেখা হতো শাজাহান ও শাহারান্দি বেগমের ভালবাদার বানানো কাহিনী, যার দাহাযো তাজমহলকে তাঁর শ্বতির উদ্দেশ্যে নির্মিত বলে চালিয়ে দেওয়া যেতো। কাজেই মুসলিম সময়ের ভারতীয় ইতিহাদ মিখাা ধারণার উপর ভিত্তি করে রচিত। পরবর্তীকালে এগুলো বোঝাই করা হয়েছে বানানো নানা বিবরণ দিয়ে আর ব্যাখ্যা দিয়ে যথার্থতা প্রমাণিত করার চেষ্টা হয়েছে এই সমস্ত অযৌক্তিক, আজ্ঞাবি ও অসম্ভব ধারণার।

### जासाम्य ज्यास

माजाशास्त्र ताजव वर्णमग्र (जा नग्रेने, मालिशूर्गं हिला ना।

শাজাহানের রাজত্বকালের সমস্ত বিবরণেই তাঁর সময়কে স্বর্ণময় ও শাস্তিময় বলা হয়েছে, আর এর ফলেই নাকি তিনি মন্দির, মদজিদ, হর্গ এবং গোরবপূর্ণ নানা প্রাদাদ নির্মাণ করতে পেরেছিলেন। এটা সত্যের পরিহাস মাত্র। তাঁর রাজত্বকাল ছিলো হুর্ঘোগপূর্ণ,—সংক্রামক রোগা, যুদ্ধ এবং ছুর্ভিক্ষে পরিকীর্ণ। তাঁর সময়টা জোরগলায় শাস্তিপূর্ণ বলা হয়েছে, শুর্ আগ্রার তাজমহল, দিল্লীর লাগকেলা প্রভৃতি স্থন্দর সোধ নির্মাণের মিধ্যা কৃতিত্ব তাঁকে অর্পণের যথার্থতা প্রতিপন্ন করতে।

আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, তাঁর প্রজাবর্গের একটা অতিবৃহৎ অংশ, অমৃদলিম নাগরিকদের প্রায় শতকরা নক্ষই ভাগ, তাঁর পাণবিক উৎপীড়নের শিকার হয়েছিলো। তাদের ওপর অকথা উৎপীড়ন চালানো হয়েছিলো, আর প্রায়ই তাদের মন্দির ভেক্ষে দেওয়া হতো। আমরা আরও দেথেছি, শাজাহান তাঁর সিংহাসনের সন্ধাব্য দাবীদার সব আত্মীয়কেই হত্য করেছিলেন।  $K_c$  one বলেছেন, শাজাহান স্বেচ্ছাচারিতার সমস্ত মুঘল সম্রাটকেই অতিক্রম করেছিলেন। তিনিই প্রথম সন্ধাব্য প্রতিমন্দ্রিক হত্যা করান।

ধেখানে নাগরিকদের ধনপ্রাণ ও মেয়েদের সতীত্বের কোন নিরাপত্তা ছিলো না, দেরকম কোন শাসকের রাজত্বকাল দূর কল্পনাতেও অর্ণময় বা শাস্তিপূর্ণ বলা চলে কি? অবিরাম যুদ্ধ ও বিদ্রোহ কন্টকিত সময়কে কি শাস্তিপূর্ণ বলা চলে?

লালকেল্পা, দিল্লীর তথাকথিত জুমা মদজিদ এবং আগ্রার ভাজমহলের মতো জাকালো প্রাদাদ নির্মাণের মতো সময়, অর্থ, নিরাপত্তা বা কল্পনার দেড়ি শাজাহানের ছিলো না। দখল করা হিন্দু প্রাদাদ অদলবদল করার জন্ম জারা বাধার খহচ যোগানোর অর্থেরও তাঁর অভাব ছিলো। আর, নিজের উল্পোগে সম্পূর্ণ নতুন সৌধ তৈরী করানোর স্বপ্ন দেখার তো প্রশ্নই উঠে না। এ ব্যাপারে আমরা পাই Tavernier এর সাক্ষ্য। তিনি বলছেন, 'সমস্ত কাজের মধ্যে ভারা বাধার কাজই খরচ পড়েছিলো বেলী, কারণ কাঠের অভাবে সেগুলো পুরোপুরি ইট দিয়ে তৈরী করতে হয়েছিলো, ঠেকনা হিসেবে অর্জ্ব-গোলাকার খিলানেরও প্রয়োজন হয়েছিলো।' পাঠককে এবার বিচার করে

দেখতে হবে যে, কোন সমাট ভারা বাঁধবার জন্ম প্রচুর কাঠ জোগাড় করার অক্ষমতা নিম্নে কি করে আশা করেন, জীবিতকালে কোন জাঁকালো প্রাসাদ নির্মাণ করে যাবার ?

'শুআট জাহাঙ্গীর মারা যান ১৬২৭ সালের ২৭শে অক্টোবর এবং সুআট শাজাহান সিংহাদনে আরোহণ করেন ৬ই ফেব্রুগ্নারী ১৬২০ সালে। ৮ই সেপ্টেম্বর ১৬৫৭ সালে শাজাহান অস্ত্রন্থ হওয়ার পর থেকে সিংহাদনের ওপর কার্যকর রুভিত্ব হারান এবং তাঁর পুত্রেরা সিংহাদন দ্থলের জন্য বিদ্রোহী হয়ে পরম্পারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন।'

কাজেই, শাজাহানের রাজত্বকালে স্থায়ী হয়েছিলো ২০ বংসর সাত মাস মাত্র।
এই সময়ের সবটাই অবিরত যুদ্ধ, নিষ্পোধক অভিযান, বিজ্ঞাহ ও ছভিক্ষে
পূর্ণ ছিলো। পাঠক নীচে পাবেন শাজাহানের রাজত্বের সনভ্যারি বিবরণ, যা
কার্যকরভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেব প্রচলিত এই ধারণাকে যে, সমন্তটা ছিলো
শান্তি ও প্রাচুর্যের যথন প্রভাকে প্রহ্রের বিরক্তিকর একবেয়েমী কাটাতে
ভিনি আশ্রয় নিতেন নর্মসহচরী ও সমকামী ক্রীতদাসদের এবং যেন মন্তবলে
তৈরী করতেন বিরাট সব প্রাসাদ।

মোলা আবত্ন হামিদের বাদশানামা, ইনায়েত থানের শাজাহাননামা, মোহম্মদ ওয়াবিশের বাদশানামা, মোহম্মদ সালিকস্ব আমাল-ই সালি ও মোহম্মদ সাদিথানের শাজাহাননামার উদ্ধৃতির যে অসুবাদ Eliott ও Dowson করেছেন তা নিমন্ত্রণ:—

- ১। শাজাহান দিংহাদনে আরোহণের অনতিপরেই নরসিংহ দেওয়ের পুরে জাজহার রাজধানী আগ্রা ছেড়ে তাঁর শক্ত ঘাটি উগুছা গিয়ে দৈগ্র সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন। মহব্বতথান থানথানার নেতৃত্বে তাঁর বিরুদ্ধে এক দৈগুদল পাঠানো হয়।
- ২। থান জাহানের বিফদ্ধে অভিযান পরিচালনা কালে ঢোলপুরে এক যুদ্ধ হয়।
- বাছত্বের তৃতীয় বৎসরে নাসিক ও ব্রিম্বক জয় করার জয় ৮০০০
   অখারোহী পাঠানো হয়েছিলো।
- ৪। সমাটের তরফ থেকে যত্রাই. তাঁর পুক, নাতি ও আত্মীয়েরা মঙ্গব পেতের। যত্রাই, তাঁর পুত্রর উজলা ও রঘু ও প্রপৌত্র ষশবস্কের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁদের হত্যা করা হয়।
- ৫। দেবলগাঁও, বাগলান, সাসামনার, চাকনোর তুর্গ, ভীর, সেহগাঁও, ধারনগাঁও, চালিসগাঁও ও মঞ্জির তুর্গের আন্দেপাশে নিজামশাই ও থানজাহানের: বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। মনস্বগ্র অধিকার করা হয়।

- ৬। রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে থানজাহান দীপালপুর উজ্জন্মিনী ও নবলাই চেড়ে পালিয়ে যান। তাঁর দৈক্সদলের প্রায় ৪০০ আফগান ও ২০০ বুন্দেলাকে হত্যা করা হয়। ধারুর তুর্গ অধিকার করা হয়।
  - ৭। আহমদনগর ও শোলাপুরের মধবর্তী পারেণ্ডা আক্রমণ করা হয়।
- ৮। আওরঙ্গাবাদের ৫০ মাইল উত্তর-পূর্ণে সিতৃন্দা হুর্গ অধিকার করা হয়।
- । নানদেহ এর ৫০ মাইল উত্তর-পূর্বে ও ধারুর এর ৭০ মাইল পূর্বে কান্দাহার দথল করা হয়।
- ১০। রাজত্বের পঞ্চমবর্ধে বিজ্ঞাপুরের স্থলতান আদিলশাহের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করা হয়।
- ১১। বৃরহানপুরে দীর্ঘকাল অবস্থানের পর ক্লান্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে সমাট আগ্রায় ফিরে যান। কেননা আজমথান দাক্ষিণাত্যের শাদন পরিচালনে অক্ষম প্রতিপল্লহন।
  - ১२। इशनी दर्ग मथन कड़ा हम् ।
  - ১৩। গালনা তুর্গে আরেকটি মভিযান চালানো হয়।
- ১৪। রাজত্বের ষষ্ঠবর্ধে মালোয়া উপজাতির নেতা ভগীরথ ভীল বিদ্রোহী হন।
  - ২৫। একই বছরে হিন্দু মন্দির বিনষ্ট করার জন্ম অভিযান চালানো হয়।
  - ১৬। দওলাভাবাদ জয় করা হয়।
- ১৭। কাশিমথান ও কম্ব ৪০০ খৃষ্টানকে বন্দী করে নিয়ে আদেন। মহিলা সহ সমস্ত বন্দীদের মৃদ্লিম হতে বলা হয়, অত্যথায় উৎপীড়ন ও মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে জানানো হয়।
- ১৮। রাজত্বের ৭ম বর্ষে শাহজাদা শাহ্স্কা পারেণ্ডা তুর্গের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। এর আশেপাশে অনেক সংঘর্ষ হয়।
- ১৯। জাজহার নিং বৃদ্দেলা ও তাঁর ছেলে বিক্রমজিৎ বিদ্রোহ করেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হয়েছিলো প্রধানত ভ,ণ্ডের, উওচ্ছা ও চৌরাগড় তুর্গকে কেন্দ্র করে। শাজাহানের অক্যান্ত অভিযানের মতো এই অভিযানও দৈল্যদলের নিষ্ঠুর অত্যাচারের করুণ কাহিনীতে পূর্ণ।
  - ২০। ঝাঁসি তুর্গ অধিকার করা হয়।
  - ২১। নিজামশাহকে পরাভূত করার জন্ম রাজকীয় দৈন্দল পাঠানো হয়।
- ২২। রাজত্বের নবম বৎপরে শাজাহান নিজে দক্ষিণে অভিযান পরিচালনা করেন কান্দাহার, নানদেদ, উদগীব, উদা, আহমদনগর, আস্তি, কুনার নাসিক, ত্রিম্বক ও মাসিজ দ্থলের জন্ম।

- ২০। থানজাহান ও থানজামান বিজ্ঞাপুরের বিরুদ্ধে অভিধান পরিচালনা ক:বন। উদগীর, ইন্দাপুর, ভালকি, কল্যান, ধারাশিব, মান্তলি ও লোহা-গাঁণতে যুদ্ধ হয়। আবহুল হামিদের বাদশানামাতে লিপিবদ্ধ আছে যে, খানজামান বিজ্ঞাপুর শীমাস্ত অতিক্রম করে সমস্ত গ্রাম লুট ও ধ্বংস করেন। মিরাজ ও রাইবাগেও লুটপাট চালানো হয়। আস্কি, চান্ধি, আভা, দৌলভাবাদ খেকে ৬৬ মাইল দূরবভাঁ পান্ধা প্রভৃতি হুর্গ অধিকার করা হয়।
- ২৪। রাজত্বের দশমবর্ধে জুনির তুর্গ অধিকার করা হয়। মাছলি ও ম্নানজনের মধ্য দিয়ে ক্রমাণত দক্ষিণে পশ্চাদ্ধাবনের দ্বারা শান্ত ও তরুণ নিজাম শাহকে আত্মদমর্পণে বাধ্য করা হয়। তারা আরও বাধ্য হন, জুনার ত্রিম্বক তিম্বলবাদী, হারিশ, জুধান, জুন ও হারশিরা তুর্গ সমর্পণ করতে।
- ২৫। জ জহাবের পুত্র পৃথারাজ আগেশার হত্যালালা থেকে অব্যাহতি পান। তাঁর নেতৃত্বে বুন্দেলারা বিদ্যোহা হয়।
- ২৬। কাশ্মারের শাসনকর্তা গফরথানকে নির্দেশ দেওয়া **হয় তিব্বতের** বিক্**নে** ৮০০০ প্রণাতিক ও অধারোহী নিয়ে অভিযান চালাতে।
- ২৭) রাজত্বের একাদশবর্গে কান্দাহার ও অন্তান্ত **ত্র্য অধিকার** করাহয়।
- ২৮। পরীক্ষিত শাদিত কুচ হাজু ও লক্ষীনারায়ণ শাদিত কুচবি**হার** বিজ্ঞাহী হয়।
- ২০। বাগলানা অঞ্জাবে নয়টি তুর্গ, ২৪টি পরগণা ও ১০০১ গ্রামের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়।
- ৩০। রাজত্বের ঘাদশবর্ষে চেৎগাওয়ের রাজা মাণিক রাজকে পরাভূত করা হয়।
- ৩১। বৃহৎ তিব্বতের শাসক সাঙ্গি ভেমকাল ক্ষুদ্র তিব্বতের ব্রাং দখল করায় তাঁর বিঞ্জে শান্তিমূলক অভযান পাডানো হয়।
- ৩২। রাজত্বের ত্রোদশবর্ষে দিন্তান থেকে কাদাহার আক্রমণের জস্ত একদল দৈন্ত পাঠানে। হয় । বুল্ডের নিকটবতী ঝাঁদা তুর্গ প্রথমে অধিকৃত গলেও পরে পারতাক্ত হয়।
  - ৩৩। জাজহারের পুত্র পৃথীরাজকে বন্দী করে গোয়ালিয়র তুর্গে রাখা হয়।
- ৩৪। রাজত্বের চতুদ শবর্ষে বিদ্রোহী গুজ্বাটে কোলি ও কাঠি আর কাধি-প্রাবের জামদের শায়েস্তা করার জয় অভিযান পাঠানো হয়।
- ৩৫। কাংবার রাজা বাস্থ্য ছেলে জ্বগত শিং সমাটের বিক্লন্ধে এক বিদ্রোহ পরিচালনা করেন।
- তঙ। রাজ্ত্বের পঞ্চদশবর্ষে জগত সিংহের বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠানো হয়। মৃ, মুরপুর ও অক্যান্ত তুর্গ অধিকার করা হয়।

- ৬৭। রাজ্যতের সপ্তদশবর্ধে পালামোঁ এর রাজার বিরুদ্ধে রাজকীয় দৈলুদ্ধ পাঠানো হয়।
- ৩৮। রাজ্ববের উনবিংশ বর্ষে সমরথন্দ অভিযানের চাবিঞাঠি হিসেবে বলথ ও বাদাক্ষানের বিরুদ্ধে অভিযান চালানে হয়। ৫০০০০ অখারোহী ও ১০০০০ পদাতিক, গোলন্দাজ প্রভৃতি সহ ম্বাদ বক্সকে পাঠানো হয়। সমাটের নিজেকেই কাবুল যাত্রা করতে হয়। কাহমদ হুর্গ, কান্দাজ ও বলথ অধিকার করা হয়।
  - ে। সাহলা থান অধি হত অঞ্চলের বিমোহ দমন করেন।
- ৪০। আওরপজেবকে পাঠানো হয়েছিলো অশাস্ত অঞ্চলে। শাজাহানের রাজত্বের বিংশবর্ষে তাঁকে নজর মোহমাদ খানের কাছে বল্থ ও বাদাক্ষান সম্প্র করে পশ্চাৎ পদর্থ করতে হয়।
- ৪১। রাজত্বের দ্বাবিংশবর্ষে পারসীকেরা কন্দাহার অভিযান করে। ক্ষম্বিক্ত অঞ্চল রক্ষার জন্ম রাজকীয় সৈন্মদলকে পাঠানো হয়। কিন্তু প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বুন্দ ও কান্দাহার ছেড়ে দিতে হয়।
- <sup>8 ২ ।</sup> রাজত্বের ত্রয়োবিংশ বংসরে গজনীর অধিবাসীরা উল্লেখ করেন যে, শাজাহানের দৈশুদল তাঁদের সমস্ত ফদল বিনষ্ট করেছে আর সমস্ত দ্রব্য লুঠন করে নিয়েছে।
- ৪৩। রাজত্বের পঞ্চবিংশ বংসরে অভিযান চালিয়ে তিববত জয় করা হয়। কান্দাহার পুনদ খলের জন্যও এক বিরাট দৈন্যদল পাঠানো হয়।
- ৪৪। রাজত্বের ষড়বিংশ ও সপ্তবিংশ বৎসরে কান্দাহার অবরোধ অব্যাহত
- ৪৫। অষ্টবিংশ বৎসরে আলামিকে আদেশ দেওয়া হয় চিতোর দ্থল করে রাণাকে শায়েন্তা করতে।
- ৪৬। রাজত্বের উনতিংশ বৎসরে গোলকুণ্ডাও হায়ন্তাবাদ দ্থলের জন্য অভিযান চালানো হয়।
- ৪৭। রাজত্বের তিংশ বৎদর শাজাহান পুত্র আগুরঙ্গজেবকে নিদেশি দেন বিজ্ঞাপুরের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে।
- ৪৮। শান্ধাহানের হর্ষোগপূর্ব রাজত্বকালের শেষদিকে রাজা যশোবস্ত সিংহ রাজকীয় দৈনাদলের এক হুদুমি শত্রু হয়ে দাঁডান।

অবিরত যুদ্ধ, বিদ্রোহ ও লুঠন উৎপাদনমূলক কাজ একেবারে অচল করে দেয়। উৎপন্ন দ্রবোর বিনষ্টিও শাজাহানের অনহায় প্রজাদের অনীম তুর্গতির মধ্যে ফেলে দেয়। তাদের কি ধরণের ভন্ন ও অনাহারের মধ্যে দমন্ন কাটাতে হয়েছিলো তার কিছু নমুনা এথানে রাখা হচ্ছে।

এই বর্ণনা হুবছ নেওয়। হয়েছে শাজাহানের সভার ঐতিহাসিক মোলা আবহুল হামিদ লাহোরির 'বাদশান:মা' থেকে।

মোলা আবতুল হামিদ এই বর্ণনা গুরু করেছেন প্রথম থগু ৩০৮ পৃষ্ঠায় শাজাহানের রাত্তগালের চতুর্য বংদর অর্থাৎ ১৯৩১ খুরান্দ থেকে। বিশাদ করা হয় যে, ঐ বংস্রেই মুমতা দেহরক। করেছিলেন। ৩৬১ পৃষ্ঠায় রাজত্বের ঐ বর্ষের বর্ণন। অব্যাহত রেথে তিনি লিখছেন, 'বর্তমান ২ৎদরেও দীমান্তবর্তী দেশগুলিতে কিছুটা এবং দক্ষিণ ও গুজরাটে সম্পূর্ণ অভাব দেখা দিয়েছে। শেষোক্ত এই তুইটি জায়গার লোকের। অত্যন্ত তুর্দশায় পড়েছে। এ চ টুকরো ঞ্টির জন্ম প্রাণ দিতে চাওয়া হয়েছে, কিন্তু কেউই তা কিনছে না। একটা কেকের জন্ত মর্যাদা বিক্রী করতে চাওয়া হচ্ছে কিন্তু কেউই তা গ্রাহা কংছে না। প্রাচুর্ষের মধ্যে লালিত জনেরা হাত পাতছে থাতের জন্ত, **আর যে পা** দব সময় সম্ভণ্টির গৌরবে চলতো, আজ তা বাড়াতে হচ্ছে টিকে থাকার রসদের দন্ধানে। দার্ঘকাল ধরে কুকুরের মাংস বিক্রী হয়েছে ছাগলের মাংস হিদেবে আর মৃতব্যক্তির হাড় গুঁড়ো করে ময়দার দঙ্গে মিশিয়ে বিক্রী করা হয়েছে। এগুলো নজরে আদার পর বিক্রেতাদের শাস্তিবিধান করা হয়। হতাশা শেষ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে পৌছায় যে, মাতুষ পরস্পরকে থাত হিসাবে দেখতে শুরু কবে আর পুত্রের ভালবাদার চেয়ে তার মাংদই উপা**দেয় হয়ে** দাঁডায়। অসংখ্য মুমুর্ মাকুষের ভীড়ে রাস্তা অবরুদ্ধ থাকে। যারা এত কটেও মরেনি এবং চলাফেরার মতো শক্তি যাদের অবশিষ্ট আছে, তারা অন্তান্ত জায়গার শহর ও প্রামের দিকে চলে গেছে। উর্বরতা ও প্রচর ফলনের জন্ত যে জায়গা বিখ্যাত ছিলো, উৎপাদিকা শক্তির চিহ্নমাত্রও দেখানে দেখা যায় না।..... সম্রাট বুরহানপুর, আহমদাবাদ ও স্থরাটের সরকারী কর্মচারাদের আদেশ দিলেন স্থক্ষা রামা ও তা বিতরণের ব্যবস্থা করতে।'

সহজেই বল্পনা করা যায়, ছাগমাংশের বদলে কুকুরের মাংস বিক্রী, পিতা-মাতার পুত্রের মাংস ভক্ষণ ও মৃতদেহের হাড় গুঁড়ো করে মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রী করা চলতে থাকাতে কি ধরণের রোগের প্রাতুর্ভাব হয়েছিলো।

একমতে ঠিক ১৬৩০ খৃষ্টান্ধেই মমতাজের মৃত্যু হয়েছিলো। বুরহানপুর নামক যে শহরে তিনি মারা যান তা দান্ধিণাত্যে অবস্থিত। ঐ শহরটি যে সে সময় ত্তিক অঞ্লের মধ্যেই ছিলো তা ওপরে স্থানিদিইভাবে বলা আছে।

এথন পাঠককে ভেবে দেখতে হবে যে, এই রকম এক গুর্যোগময় বছবে সমাট কি করে তাঁর মৃতা পত্নীর দেহের স্মারক হিসেবে এক বর্ণাচা অট্টালিকা নির্মাণের আদেশ দিতে পারেন। তাছাড়া, তাঁর রাজত্বের চতুর্থ বৎসরই ঘে কেবল তুর্যোগপূর্ণ ছিল ত' নয়। বাদশানামার লেথক ওপরের উদ্ধৃত অংশ আরম্ভ করছেন 'বর্ত্তমান বৎসরেও' বলে। এতে দেখা যাচেছ যে ত্র্ভিক্ষ ছিল একটি নিয়মিত ঘটনা। কোন শাসকের সাহস হবে না এই অবস্থায় একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্মাণের। আর, মানুষ যথন মাছির মত মরছে তথন কোথায়ই বা তিনি এই বায়বহুল সৌধ নির্মানের টাকা বা মন্ত্র যুঁজে পাবেন গ

ছোটবেলা থেকেই শাজাহানের জীবন িল সংঘাতসংকুল। মহারাষ্ট্রীর্ম জ্ঞানকোষে উল্লেখিত তাঁর জীবনের যে বিবরণ আমরা উদ্ধৃত করেছি, তাতে আমরা দেখিয়েছি যে, রাজকুমার থাকা কালেও শাজাহান তাঁর পিতা জাহাক্লীবের বিক্লন্ধে বিজ্ঞান্ধ করেছিলেন ত্বার কি তিনবার।

এটাও মনে বাথতে হবে যে, মৃঘল সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনেও বাবঃ থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত শাসকদের মধ্যে একমাত্র শাজাহাানই তাঁর জীবিঃ কালে রাজ্যচ্যুত হয়েছিলেন এবং প্রায় ৮ বংসর নিজ পুত্রের হাতে বন্দী থাবার পর ঐ অবস্থাতেই মারা যান।

শাজাহানের রাজত্বকাল শাস্তি ও প্রাচুর্যের দারা অভিষিক্ত হলে তার অহন্থ হার থবরে পুত্র এবং অক্যান্ত প্রজাবা প্রকাশে বিদ্রোহী হয়ে উঠতো ন কিন্তু ঐ ধরণের অভূতপূর্ব রাজনৈতিক উত্থান পতন সম্ভবপর হয়ে থাকা এট:: প্রমাণ করে যে, সমস্ত প্রাদাদ ও রাজসভা শুরু অসভোষে ধ্মায়িত ছিলো. মোহমদ কাজিলের আলমগার নামায় শাজাহানের অকৃতিঅপূর্ণ রাজতের শেব সম্বন্ধে লেখা আছে '১৬৫৭ খুটান্ধের ৮ই সেপ্টেম্বর সম্রাট পীড়িত হয়ে পড়েন: তাঁর এই অহথ অনেককাল স্থায়া হয়েছিলো এবং প্রতিদিনই তিনি ক্রমাগ: তুর্বল হচ্ছিলেন। ফলে রাজকার্য দেখাশোনা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে मां फ़िर्फ़िला। भामनकार्य विभृष्यना प्रयो प्रान्तवाद मान हिन्दुशास्त्र विखेश ভূ-ভাগে দেখা গেলে। অশান্তি। অযোগ্য, নীতিবিহান দারাশেকো নিজেক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনে করতে লাগলেন। রাজত্বসাভে তাঁর অনুপযুক্তা সত্ত্বেও তিনি লোভের বশবতা হয়ে রাজকীয় মহিমাকে থাটো করে আনং চাইলেন। রাজ্য পরিচালনায় অতান্ত বিশৃদ্ধলা দেখা দিলো। বেইমান ও বিদ্রোহীরা মাথা উ<sup>\*</sup>চু করলো। স্বচ্ছল ভুস্বামীরা অস্বীকৃত হলো থাজনা দিতে: भविष्तिक वित्याद्वत वीक तालिक हता। काम এই वाक व्यवसायमन প্র্যায়ে পৌছালে। যে গুদ্ধাটে মুগদ বক্স দিংহাধনে বদলেন। বাংলাদেণে স্কুজাও দেই একই পথ ধুরলেন .'

শান্ধাহানের সময়কে স্বর্ণযুগ বলে যে বলা হয় তা সঠিক হলে তার অক্স্থতার সময় এই চরম বিশৃষ্ধানা ও দেশজুড়ে বিজোহ হতো না। ওপরে আমরায়ে পরিচ্ছদের উদ্ধৃতি দিয়েছি, তা সমস্ত সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে প্রনান কবে যে, শান্ধাহানের রাজ্তকালের বৈশিষ্টা ছিলো অসন্তোব, বিশৃষ্ধালা, শান্ধি- মৃদ্যক অভিযান ছুর্ভিক্ষ, নীতিন্তুইতা, নিবিচার গণহত্যা আর নৈতিক অদদাচার। দেই কারনেই যথন শোনা গেলো তিনি অন্তুম্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁর পাড়নমূলক শাদনে ধুমায়িত অসস্তোষ সমস্ত রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ ফে.ট পড়লো। ,তাঁর রাজত্ব যদি লায়পরায়ণ ও হিতকারী হতো তবে তাঁর অন্ত্যভার সংবাদ প্রজাদের কাছ থেকে সমবেংনার উদ্রেক করতো। তাতো হয়নি, বরং তাঁর নিজের ছেলেরা প্রকাশে বিদ্রোহ করেছেন। শাজাহানের রাজ্যত্বের বা কুরাজত্বের বিরুদ্ধে এর চাইতে বড়ো অভিযোগ আর কি হতে পারে গ্রভারতে রাজপুত শাসকদের এইবকম অবস্থা হয়নি, কেননা তাঁরা ছিলেন স্থ-পিতা, দয়ালু শাসক আর ব্যক্তি হিদাবে মহান।

গুণরের কিছুটা জ্রুত অনুধাবন দেখাছে যে, ০০ বংসর রাজ্বকালে শাজাহান ৪৮ ঘণ্ট। অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। অর্থাৎ গড়ে প্রতি বংসর প্রায় থানা অভিযান। মানে দাঁড়াছে, শাজাহানের পুরো য়াজ্বকালটাই চিহ্নিত হয়েছিলো অবিরত যুদ্ধের কাল হিসেবে। এরপর প্রচলিত ইতিহাস কোন যথার্থ্য ছাড়াই বলতে চায় যে। শাজাহানের রাজ্বকাল ছিল স্বর্ণময় ও শান্তিপূর্ণ।

এই ধরনের অবিরাম যুদ্ধ ছাডাও শাজাহানের অধিকারের নানা স্বায়গায় প্রায়ই তুর্ভিক্ষ দেখা যেতো। আর এটাই ভিত্তি ধবে নাড়া দেয় তথাগত কিম্বা পাবিপার্শিক কোন প্রমাণ ছাড়াই বানানো, দিল্লীর তথাক্থিত জুম্মা মদজিদ এবং লালকেল্ল। আর আগ্রার তাজ্মহলের নির্মাণ ক্রতিত্ব শাজাহানকে অর্পণের কাহিনা।

তৈম্ব লং তাঁর শ্বতিকথায় পুরানো দিল্লী এবং জুশা মদজিদ উভয়ের কথাই উল্লেখ করেছেন। শাজাহানের সিংহাদন আস্তোহনের ২০০ বছর আগে ১০৯৮ দালের বড়াদিন তৈম্বলং পুরানে। দিল্লীতে এসেছিলেন। তৈম্ব লং লিথছেন রবিবার দিন আমার গোচরে আনা হলো যে বেশ কিছু সংখ্যক কান্ধের হিন্ধুখান্ত ও বদদ নিয়ে পুরানো দিল্লীর মদজিদ ই জামিতে দমবে০ হয়েছে আত্মবক্ষার জন্তা।' শাজাহান নাকি জুশা মদজিদ বানিয়েছিলেন আর স্থাপন করেছিলেন পুরানো দিল্লী - এই বক্তব্যকে দরাদ্রি মিধ্যা প্রতিশন্ধ করার পক্ষে এটা যথেষ্ট প্রমাণ।

তৈম্ব লং ম্পইভাবে পুরানো দিল্লীর কেলা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন 'দিল্লীর লোকদের বিনাশ করার চিন্তা থেকে মৃক্ত হয়ে আমি শহরের চারপাশে ঘোড়ায় চডে বেড়াতে গেলাম। দিরি একটা গোলাকার শহর, এর বাড়ীগুলো বেশ উচ্। এর চারপাশে ঘিরে আছে পাথর আর ইট দিয়ে তৈবী প্রাচীর এবং এগুলো থ্বই মজবুত। দিরির কেলা থেকে পুরানো দিল্লীর কেল। অনেকটা দ্ব। রাস্তায় আছে পাথর আর সিমেটের তৈয়ারী বেশ মজবুত দেয়াল। লোক অধ্যুষিত শহরের মাঝখানে জাহাপনা নামক অংশটি অংছিত। এই তিনটি শহর বিরে থাকা প্রাচীবের আছে ৩ টি দরজা। সাতটা আছে দক্ষিণ পুবমুখে। হয়ে, ছটা আছে উত্তরে শিচমমুখে। হয়ে,। শিরিতে আছে সাতটা দরজা, চারটা বাইরে আর তিনটা ভিতং জাহাপনার দিকে। পুরানো দিল্লীর কেল্লায় আছে ১০ টা দরজা, কিছু ভিতরের দিকে মুখ করে আর কিছু শহরের বাইরের দিকে মুখ করে অশা সরজা, কিছু ভিতরের দিকে মুখ করে আর কিছু শহরের বাইরের দিকে মুখ করে অশা করলার অধ্যুষিত অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্ম আমি একজন কর্মচারীকে নিয়োগ করলাম....। কাজেই, শাজাহানের ২০ বছর আগো, তৈমুর লং বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন পুরনো দিল্লী, এর কেল্লা, শহরের ঘারসমূহ এবং মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল, অর্থাৎ এখন ছুত্মা মসজিদ নামে পরিচিত প্রাসাদের কাছাকাছি জায়গার। এটা বিশ্বয়ের যে, এই ধরণের প্রাঞ্জল বর্ণনা থাকা সত্ত্বে ভারতীয় ইতিহাদের বই উলঙ্গভাবে বলতে চাইছে যে, ওপরের প্রাসাদগুলি আর পুরানো দিল্লীর কেল্লা বানিয়েছিলেন শাজাহান।

Sir !I. M. Elliot থাকে মধ্যযুগীর মুদলিম ইতিহাদের ইচ্ছাক্বত জালিয়াতি বলেছেন এটা প্রাঞ্জল প্রমাণ।

যথন পুরানো দিল্লীর স্থাপন এবং পুরানো দিল্লীর কেলা এবং জুমা মদজিদ নির্মার্ণের কৃতিত্ব বৈঠিক ভবে দেওয়া হয় শাজাহানকে, আশ্চর্যের কিছু নেই যে, মাগ্রার তাজমহল নির্মাণের গৌরব তাঁকেই দেওয়া হয়ে এসেছে অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে।

# **छ्ट्रम** स खक्षा इ

### বাবর ভাজমহলে বাস করে গেছেন।

কথনো কথনো ইতিহাসের লোকেরা সরলভাবে জিন্তেস করেন যে, শাজাহানের কয়েক শতাবদী পূর্বে যদি তাজমহলের অন্তিত্ব থেকে থাকে, তবে লাগেকার কোন লেখায় এর উল্লেখ নেই কেন । এই প্রশ্নের তিনটি উত্তর হতে পারে। এক, তাজমহল বর্তমানের মতো দাধারণাে প্রদর্শনযােগা একটা স্মারক সৌধ না হয়ে তথন ছিলাে একটা স্মরক্ষিত প্রাদাদ, শুধুমাত্র গণামান্ত ব্যক্তিরাই এর ভিতরে প্রবেশ করতেন, তাও নিমন্ত্রিত হয়ে অথবা প্রাদাদিট জয় কয়ে। কাজেই, আমরা আশা করতে পারিনা যে, প্রচার ও সংবাদ প্রেরণের স্ক্বিধা যুক্ত বর্তমান কালের মতো সেকালেও এর সম্বন্ধে বিশদ উল্লেখ থাকবে।

দিতীয় উত্তর এই যে, প্রাচীন ভারতে হতবুদ্ধিকর বৈচিত্র্যসম্পন্ন প্রাসাদ ও মন্দিরের প্রাচূর্যের জন্ম কেবলমাত্র বর্ণনা দিয়ে একটাকে আরেকটার থেকে পথক করা যেতো না। যেট্রু আমাদের হাতে এদে পৌছুতো বা দর্শক যা লিখতেন তা হচ্ছে এই ষে, এই 'বাড়াগুলো দবই অবর্ণনীয় দৌন্দর্যের অধি-কারী' অথবা 'আশ্চর্যজনক', 'আকর্ষণীয়' ইত্যাদি। দুষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ব্রিটিশের শাসনকালে ভারতে ৫৬৮ জন দেশীয় শাসক ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেরই অধিকারে ছিলো স্থন্দর, বিলাসংছল অট্টালিকা। কোন সাধারণ বর্ণনা দিয়ে কি একটাকে অন্যদের চেয়ে বিশেষভাবে আলাদা করা যায় ? এই প্রাসাদগুলিতে योता গেছেন, তারা কি এই বলবেন না যে, এগুলো সবই বর্ণাচ্য ? সেই রকম মধাযুগীয় লেখাতে যদিও ভারতীয় অট্টালিকা ও প্রাদাদের ভূয়দী প্রশংসা দেখা যায়, সমস্তা হচ্ছে, এতকাল পরে কি করে একটাকে অন্যদের থেকে আলাদা করা ষায়। এটাও মনে রাখতে হবে যে, এগুলোর মালিকানা এবং জায়গা ও রাস্তার নাম পরিবর্তিত হতে থাকে প্রতিটি ঐতিহাদিক উত্থানপতনের সময়। ফলে মধ্যযুগীয় ঠিকানা ও ঐতিহ্যসম্পন্ন কোন প্রাসাদকে বর্তমানে চিহ্নিত করাটা কিছু অস্থবিধার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। একটা কার্যকর দৃষ্টাস্ক পাওয়া যায়, মুদলিম ইতিহাদে বর্ণিত মথুরার একটি প্রকাণ্ড রুফ মন্দিরের কথায়, মোহমদ ঘোরীর মতে যার নির্মাণকান্ধ ২০০ বছরেও শেষ করা সম্ভব इश्वति । जादिकि इटाइ विकिशाद (वर्षमाति विक्रा) मन्दित, या निर्मात ৩০০ বছর লেগেছিলো। শাজাহানের আগে ডাজমহলের কোন উল্লেখ নেই

কেন একথা যাঁবা আমাদের জিজ্জেদ করেন, আমরা তাঁদেরকে পান্টা প্রশ্ন রাখতে চাই, কি করে মৃদলিম আক্রমণকারীদের আগে মথ্বা ও বিদিশায় এই বিরাট মন্দির হুটোর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না ? উত্তরটা খুবই পোজা। হয় আগেকার উল্লেখগুলো দব হারিয়ে গেছে অথবা যেহেতু তৎবালীন ভারতে এই ধরণের অনেক মন্দির ছিলো, কেউই দিশেষ করে এই ছুটোর উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেন নি। এমনকি কোন কোন শহরে শক্তিশালী ও বিত্তশালী ভারতীয় শাসকদের হাতে ছিলো অন্তত ১২টা প্রাদাদ যা সোন্দর্যে ও নির্মাণ ধরচে পরস্পরের দঙ্গে পালা দিতে পারে। কাজেই শুধু লিখিত বর্ণনা থেকে কি করে একটাকে অন্তদের থেকে আলাদা করা যায় ? ন্থিপত্র কিছু থাকলে ভাতে শুধু রাজার প্রাসাদ এই কথাটাই উল্লেখিত হবে, ঠিক কোনটা তা জানা যাবে না।

কাজেই, আগেকার নথিপত্তে তাজমহল সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার মতো কোন উল্লেখ আশা করার অনোচিত্যের খুবই ভাল কারণ আছে। সোভাগ্যবশতঃ, ভারতে মোগল দাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং শাজাহানের উর্দ্ধতন চতুর্থ পুরুষ বাবর আমাদের তাজমহল দম্বন্ধে দরল ও ভূল না হওয়ার মতো বর্ণনা রেখে গিয়েছেন, যদি আমাদের তা অম্বধাবন করার ক্ষমতা থেকে থাকে। তাই, তাজমহল দম্বন্ধে কোন উল্লেখ আগেকার লেখায় পাওয়া ষায় না কেন এই প্রশ্নের আমাদের তৃতীয় উত্তর হচ্ছে এই যে, এই ধরণের প্রাদাদ দম্পার্কে প্রাঞ্জল বিবরণ ঠিকই দেওয়া আছে। শুধু আমরা এর তাৎপর্য ব্রেঝ নিতে অক্ষম, কেননা, প্রথাগত শিক্ষায় আমাদে অম্বৃত্তি ভোঁতা হয়ে আছে।

তাঁর শ্বতিকথার বিতীয় অধ্যায়ে ১৯২ পৃষ্টায় বাবর লিখেছেন, ১৫২৬ দালের ১০ই মে বৃহস্পতিবার অপরাহে আমি আগ্রায় প্রবেশ করে ফ্লডান ইব্রাহীমের প্রাদাদে আশ্রয় নিলাম ।' পরে ২৫১ পাতায় আবার যোগ করেছেন, '১৫২৬ দালের ১১ই জুলাই ঈদের কিছুদিন পর আমরা এক বিরাট ভোজের আয়োজন করলাম প্রতান ইব্রাহীমের প্রাদাদের কেন্দ্রন্থলে' গমুজের নীচে পাথরের স্কম্বাণাভিত বিরাট কক্ষে।'

এটা স্মরণ করা যেতে পারে যে, বাবর ইব্রাহীম লোদীকে পানিপথের যুদ্ধে হারিয়ে দিল্লী এবং আগ্রা দথল করে নেন। ফলে তাঁর অধিকারে এসে যায় সেই সব হিন্দু প্রাসাদ, ইব্রাহীম লোদী একজন বিদেশী হিসেবে যা জয় ও অধিকার করেছিলেন। কাজেই, বাবর আগ্রার বে প্রাসাদ দথল করেছিলেন, তাকে ইব্রাহীম লোদীর প্রাসাদ হিসেবেই উল্লেখ করেছেন।

বাবন্ধ বলছেন যে, প্রাদাদটির চারপাশে বিরে ছিলো পাথরের স্তম্ভ । স্পষ্টতই, এটা তাজমহলের জিন্তির চারকোণায় চারটি সাদ। কারুকার্যমণ্ডিত স্তম্ভের উল্লেখ মাত্র। তিনি তারপর উল্লেখ করছেন একটা বিরাট কক্ষের, যা স্পষ্টতই শেই স্থল্য কক্ষটি, যাতে বর্তমান আছে মমতাক্স ও শাজাহানের সমাধি। বাবর আরও বলেছেন যে, মধ্যস্থলে ছিলো একটা গস্ত্জ। আমরা জানি যে, কেন্দ্রীয় সমাধি প্রকোষ্ঠে একটি গস্তুজ আছে। এটাকে কেন্দ্রে অবস্থিত বলা হচ্ছে এই কারণে যে, এটা ঘিরে আছে আটটি কক্ষ। কাজেই প্পষ্ট যে, বর্তমানে তাজমহল নামে প্রচলিত প্রাদাদে বাবর ১৫২৬ সালের ১০ই মে থেকে ১৫০০ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যুর সময় অবধি মাঝে মাঝেই থেকে গেছেন। অর্থাৎ ১৬০০ সালে তাজের তথাকথিত মহিলা মমতাজের মৃত্যুর অন্তত একশ বছর আগে তাজের অন্তিত্বের স্থলিই উল্লেখ আমরা পাচ্ছি। এই প্রাঞ্জন বর্ণনা সত্ত্বেও আমাদের ইতিহাসে এবং সমগ্র পৃথিবীতে প্রচলিত তাজমহলের নির্মাণ কাহিনীতে অন্ধভাবে বলা হয় যে, তাজমহলের উৎপত্তি হয় কবর হিসেবে একথণ্ড থোলা জমিতে পত্নীবিয়োগ শোকাতৃর শাজাহানের সান্তনার প্রয়াদ হিসেবে।

কাজেই, তাজমহল দখন্ধে বাবরের উল্লেখ এর প্রাচীনত্ব দম্পর্কে চতুর্থ দাক্ষাৎ প্রমাণ। প্রথম তিনটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ হচ্ছে: (১) শাজাহানের নিযুক্ত ঐতিহাদিকের উল্লেখ যে, তাজমহল ছিলো মানদিংহ ও জয়দিংহের প্রাদাদ। (২) একই ধরণের স্বীকৃতি আছে কুরুল হাদান দিদ্দিকার 'The city of the Taj' প্রস্থের ৩১ পাতায়। (৩) 'Travels in India' বইয়ের ১১৯ পাতায় Tavernier এর উক্তি যে, সমাধি দৌধের পুরো কাজের খরচের চেফে ভারা বাঁধার খরচ বেশী পড়েছিলো। এই বক্তব্যের তাৎপর্য আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শাজাহানের পিতামহের পিতামহ বাবরের অধিকারে ছিলো যে তাজপ্রাদাদ, কিভাবে তা পরিবারের হস্তচ্যত হয় এবং শাজাহানের রাজস্বকালে জয়দিংহের অধিকারে আদে। এর ব্যাথ্যা হচ্ছে এই যে, বাবরের পুত্র হুমায়্ন ভারতে বাবরের অধিকৃত স্বিকিছুই হারিয়ে প্লাতক হিদেবে এই দেশ ত্যাগ করেন। ফলে বাবরের মৃত্যুর পরেই অনেক স্থান, শহর ও প্রাদাদ হিন্দুদের হাতে চলে যায়। এর মব্যেই পড়ে ফতেপুর দিক্রি, আগ্রা এবং মধ্যমণি তাজমহল। মনে রাথতে হবে যে, বাবরের পৌত্র আক্বরকে গোড়া থেকেই শুরু করতে হয়। দিল্লী, আগ্রা এবং ফতেপুর দিক্রী অধিকার করাফ আগে তাঁকে পানিপথের যুদ্ধে হিন্দু দেনাপতি হিমুকে পরাজিত করতে হয়। দেই সময়ই জয়পুরের হিন্দু রাজপরিবারের অধিকারে আদে আগ্রার তাজমহল। পরে তারা বাধ্য হন আক্বরের হারেমে কল্যাদান করতে। জয়পুর রাজপরিবারের এক উল্লেথযোগ্য ব্যক্তি মানদিংহ ছিলেন আক্বরের মধীন দামত নরপত্তি, তাঁরই অধিকারে ছিলো তাজমহল। আর 'বাদশানাম্য' অনুদারে

মানসিংহের নাতি জয়সিংহের কাছ থেকে তাজমহল জবরদথল করা হয়েছিলো মমতাজকে কবরস্থ করার জন্ম।

Vincent Smith বলছেন যে, 'বাবরের সংঘাতপূর্ণ জীবনের শাস্তিময় অবসান ঘটলো আগ্রার উন্থান প্রাপাদে।' এটাই প্রমাণ করে যে, বাবর তাজমহলেই মারা গেছেন। আগ্রায় তাজমহলই একমাত্র প্রাণাদ, যার দর্শনীয় বাগান ছিলো। বাদশানামাতেও বাগানের উল্লেখ আছে 'সক্জর্মান' অর্থাৎ প্রশস্ত সৌন্দর্যময় বাগান সমন্বিত প্রাদাদ বলে।

ভারতে নবাগত বলে বাবরের পশ্চিম এশিয়ায় তাঁর দেশের প্রতি একটা মাদক্তি ছিলো। কাজেই তিনি কাবুলের কাছে সমাধিস্থ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সেই মতো তাঁর দেহ সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার পরিণতে এই রকম না হলে ভারতিন্থিত আত্মাৎকারী মুসলিম অভ্যাদের বলে তাঁকে হয়তো তাঁর জাবৎকালের আন্তানা ভাজমহলেই কবর দেওয়া হতো। তাঁকে ঐ প্রামাদে কবরস্থ করা হলে, আমাদের ইতিহাস সোচ্চারে প্রচার করতো পিতা বাবরের প্রতি হুমায়ুনের কিম্বন্তীয় অভ্যাক্তির কথা, যা নাকি তাঁকে প্রবৃদ্ধ করেছিলো বাবরের আশ্চর্য কবর হিসেবে ভাজমহল নির্মাণ করাতে।

আবাৰ, ভাজমহলের বাইরের চন্তরে যিনি সমাহিত আছেন, শাজাহানের দেই অপর পত্নী শাহারান্দি বেগমের মৃত্যু যদি ১৬৩০ সালেই হতো, মমতাজের বদলে ভাঁকেই কবরন্থ করা হতো দখল করা গন্ধুজ্যুক্ত ঐ হিন্দু প্রাসাদের কেন্দ্রীয় কক্ষে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইতিহাসে থাকতো মমতাজের পরিবর্তে শাহারান্দি বেগমের প্রতি শাজাহানের আস্কির মিথ্যা কাহিনী।

কাজেই, সামান্ত একটুর জন্ত তাজমহল ১৫০০ সালে বাবরের কবরে পরিণত হতে পারেনি। আবার ঐ একটুর জন্তই ভবিষ্যতে শাহারালি বেগমের কবর হিসেবে পরিচিত হবার সোভাগ্য অর্জন করতে পারেনি। ঘটনার মোড় ঐ দিকে ঘূরলে আমাদের ইতিহাস এবং ভ্রমণ পুস্তিকাতে স্থবিধাজনক ব্যাখ্যা দেওয়া থাকতো বাবরের প্রতি হুমায়ুনের আস্তির বা মুমতাজের বদলে শাহারালি বেগমের প্রতি শাজাহানের উন্মন্ত আকর্ষণের কাহিনীর। এই ধরণের মিথোর বেসাতি চলেছে মধায়ুগীয় ইতিহাস সম্পর্কে প্রচলিত সমস্ত বইতে, তাদের বানানো গল্পকে মুক্তিগ্রাহ্য করার জন্ত।

প্রথম মৃথল ১মাট বাবর যে তাক্ষমহলে বাদ করেছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন, তার দমর্থন মেলে তার কন্তা গুলবদন বেগমের দারা লিথিত 'ক্মায়ুন নামায়', যার ইংরেজী অন্তবাদ করেছেন Annette. S. Beveridge.

এই অন্দিত পুস্তকের ১০০ ও ১১০ পাতায় গুলবদন বেগম লিখেছেন,

'বাববের মৃত্যু ১৫০০ থ্রীরান্ধে ২৬শে ডিদেম্বর। ডাক্তাররা দেখতে আদচেক এই বলে আমাদের পিদী ও মায়েদের দরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো.....অনেক গোলাপ। তারা আমার মায়েদের ও অক্যান্য বেগমদের নিয়ে গোলো বড় বাড়ীতে।' ১০০ পাতার এক পাদটীকায় বড় বাড়ীকে প্রাদাদ হিদেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

'মৃত্যু গোপন রাখা হয়। ১৫০০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ভিদেদর শনিবার ছুমায়্ন সিংহাদনে আরোহণ করেন।' ১১০ পাতার এক পাদটীকায় বলা হচ্ছে, 'বর্তমান তাজমহলের উন্টোদিকে নদীর অপর পার্যে রামবাগ বা আরামবাগে বাবরের মূতদেহ প্রথমে কবরন্থ করা হয়। পরে তা নিয়ে যাওয়া হয় কাব্লে।'

ওপরের পরিচ্ছেদ পরিষ্কার করে দি:চ্ছে যে, বাবর তাজমহলেই মারা যান! তাঁর মৃত্যা হয়েছে জানার পর হারেমের মহিলাদের সরিয়ে নিম্নে যাওয়া হয় বড়বাড়ী নামে পরিচিত এক প্রাসাদে, যা রামবাগ বা আরামবাগ প্রাসাদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

পরে ছমাধ্ন যাতে তাজমহলেই রাজমুকুট পরতে পারেন দেইজন্ম বাবরের মৃতদেহ তাজমহল থেকে সরিয়ে যনুনা নদীব অপর পারে রামবাগ বা আরামবাগ প্রাদাদে কবরম্ব করা হয়। ঐতিহাসিক এবং প্রভুতাত্ত্বিকদের বিশ্বাস যে, আরামবাগ প্রাদাদের বাবরের মৃত্যুর সাথে কিছু সম্পর্ক আছে। এই বিশ্বাসের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে ওপরে।

পরলোকগত সমাট বাবরের পূত্র এবং পরবতী সমাট হুমায়ুনের প্রাভঃ হিণ্ডালের বিবাহের ভোজসভার প্রস্তুতির বর্ণনা দিতে গিয়ে গুলবদন বেগম লিথছেন, 'এই ভোজের জন্ম মণিমৃক্তা সমন্বিত যে সিংগাসনটি সমাজ্ঞী দিয়েছিলেন, তাকে রাথা হলো রহস্ময় বাডীটার সামনের প্রাঙ্গণে। আর সোনঃ থচিত একটা আচ্ছাদন রাথা হলো এর ওপর, যাতে বসলেন সমাট ও তাঁর প্রিয় পত্নী।.....

দেই বাড়াটার আটকোণা কক্ষে রত্তথচিত সিংহাসনটি রাথ: ২য়ে-ছিলো আর এর এপরে আর নীচে ঝুলছিলো মৃক্তোর ছড়া আর স্বর্ণথচিত নান: আন্তরণ।'

এই বহস্তময় বাড়ীটির আটকোণা কক্ষই তাজমহদের দেই আটকোণ, কক্ষ যাতে ১০০ বছর পর শাজাহান মমতাজ্যের কবর নির্মাণ করান, আর ১৬৮৬ খ্রীপ্রাব্দে আওরঙ্গজেব তার পিতা শাজাহানকে কবরস্থ করেন। তাজমহলকে রহস্তময় বলা হচ্ছে এই কারণে যে সম্ভবত এর উৎপত্তি হয়েছিলে। শিংমন্দির হিসেবে।

#### **शक्षम्य खशाश्च**

# মধ্যযুগীয় মুদলিম ইভিবৃত্তের মিথ্যাচার

মধাযুগীয় মৃদলিম ইতিবৃত্তের দমীক্ষামূলক তাঁর পুস্তকের ভূমিকায় বিখ্যাত ঐতিহাদিক Sir H. M. Elliot মন্তব্য করেছেন যে, এগুলো দব উদ্ধন্ত এবং স্থার্পপ্রণোদিত জালিয়াতি'। এই ইতিবৃত্তসমূহের পর্যালোচনা কালে নানা মন্তব্য হারা তিনি তাঁর দিদ্ধান্তের যোক্তিকতা প্রমাণ করেছেন। নীচে আমরা চতুর্থ মৃঘল সমাট জাহাঙ্গীরের কালের ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য উদ্ধন্ত করছি। সাধারণ পাঠক এমন কি ইতিহাদের ছাত্রদেরও অন্ধকারে রাখা হয়েছে এই ইতিবৃত্তসমূহের চূড়ান্ত মিখ্যাচার সম্পর্কে।

মনে রাথতে হবে যে, জাহাঙ্গীর ছিলেন সেই শাজাহানের পিতা, আগ্রার ভাজমহল ও মধুর সিংহাদন নির্মাণ সম্পর্কে যাঁর ক্তিত্বকে আমরা এই বইতে চাালেঞ্জ কর্ছিঃ

জাহাদীবনামা দম্পর্কে Sir Elliot এর মন্তব্য মধ্যযুগীয় অন্তান্ত মুদলিম ই ভিবৃত্ত সম্পর্কে একই জোরের দঙ্গে থাটে। এগুলো দংই চূড়ান্ত বাড়িয়ে বলা মিধ্যা দাবী, দতা চাপা দেওয়া আর নগ্ন বেঠিক বিবরণের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। উদাহরণস্বরূপ, যথন তাঁরা বলছেন যে, মুদলিম শাদকেরা মন্দির ধ্বংস করে মদজিদ বানিয়েছেন, তাঁরা যা বলতে চাইছেন তা হচ্ছে, মন্দিরের অভান্তরন্থ মৃতিকে উৎথাত এবং ছুঁডে ফেলে দিয়ে তাঁরা লৈ মন্দিরকেই মদজিদ হিদাবে ন্যাবহার করা হয়েছে।

যথনই মৃদলিম ইতিবৃত্তকারেরা দাবী করছেন যে, মৃদলিম শাসক ও অন্যান্য সম্লান্ত ব্যক্তিগণ নগর বদিয়েছেন, হুর্গ বানিয়েছেন, রাস্তা ও সেতু তৈরী করেছেন অথবা পুকুর ও কুয়ো খনন করিয়েছেন, তথনই বৃঝতে হবে যে, তাঁদের দাবীটা মিথাার উপর ভিত্তি করে রচিত। তাঁরা ভারতে এসেছিলেন তৈরী করা প্রাদাদ ও ঐশর্ষ ভোগা করতে, পরিশ্রম করে কিছু নির্মাণ করতে নয়। ভাছাড়াও, নতুন কোন প্রাদাদ বা উল্লেখযোগ্য কিছু নির্মাণের মতো সময়, অর্থ, ধৈর্ম, নিরাপত্তা, স্ক্রেকচি, দক্ষতা বা উপযুক্ত লোক তাঁদের ছিল না। তাঁদের প্রাচীন বা মধ্যমুগীয় ইতিহাসে নিজ্য স্থাপত্যের ওপর একটাও বই নেই।

ওপরের এই সমস্ত মন্তব্য বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে Sir H. M. Elliot এব ছাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল সম্পর্কিত ইতিবৃত্তসমূহের পর্যালোচনায়। তিনি মন্তব্য করছেন,

'কিছু বই আছে যা সমাট জাহাঙ্গীরের স্বরচিত স্বৃতিকথা নামে প্রচলিত এবং এদের নামও অনেক বিভ্রান্তির উদ্রেক করে।...এই স্বৃতিকথার তুটো পৃথক সংস্করণ আছে, যা অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী। Major Price একটার অফ্রাদ করেন। Anderson অপটির ওপর লেখেন। দেখা যাচ্ছে যে, এই তুটো বইরেইই আবার নানা বৈচিত্রাময় সংস্করণ আছে।'

'তারিথ ই-দলিম-শাহ্' তে কি. ধরণের অতিশয়োক্তি আছে তা বোঝাতে কয়েকটি দুষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।'

'Major Price এর অন্থবাদের দিতীয় পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে 'স্থ মেষরাশিতে প্রবেশের উপলক্ষে বাৎসরিক উৎসবের জন্ম আমি প্রচুর অর্থবায়ে পিতা নির্মিত শিংহাসনটিকে অলক্ষত করালাম। এই দিংহাসনটির অলক্ষরণে ব্যয় হয়েছিলো
১০ কোটি আসবফি, যার মধ্যে অর্দ্ধেক থরচ হয়েছিলো মণিম্কোর জন্ম।
এছাড়াও প্রয়োজন হয়েছিলো ভারতীয় ওজনে তিনশো মণ সোনার, যার প্রতি
মণ ইরাকী দশমণের সমতুলা।'

অন্নবাদক মণিম্জোর মূল্য হিসেবে ধরেছেন ১৫ কোটি পাউণ্ড, ধুবই অবিধাস্থ অন্ধ, যা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু 'তুজাক-ই জাহান্সিরী' তে অনেকটা নম্রভাবে বলা আছে মাত্র ঘাট লক্ষ আসরফি আর ভারতীয় ওজনে পঞ্চাশ মণ সোনার কথা। প্রামাণিক স্মৃতিকথাতে সিংহাসনের কোন উল্লেখই নেই।

কিছুটা নীচেই আমরা পড়ি 'আমার আশা আকাজ্জার এই সিংহাসনে বসে আমি রাজকীয় মৃক্ট কাছে আনালাম। এই মৃক্ট পারশ্রের মহান সম্রাটদের মৃক্টের অন্সরণে আমার পিতা তৈরী করিয়েছিলেন। সমাগত আত্মীয়দের সৃক্টের অন্সরণে আমার পিতা তৈরী করিয়েছিলেন। সমাগত আত্মীয়দের সৃষ্টের অন্সরণে আমার রাজত্বকালে ত্বথ ও স্থায়িত্বের শুভ প্রতীক হিসাবে এই মৃক্টেট আমি পুরো একঘণ্টা মাধায় দিয়ে রাখলাম। এই মৃক্টের বারটি শীর্ষবিন্দ্র প্রত্যেকটিতে ছিলো একটি করে হীরা যার মৃল্য পাঁচ মিঠকল (mithkal) পরিমাণের এক লক্ষ আসরফি। সবই আমার বাবা কিনেছিলেন তাঁর রাজকোষের অর্থ দিয়ে, উত্তরাধিকার স্ত্রে প্রাপ্ত অর্থে নয়। মৃক্টের ওপরের অংশের কেন্দ্র বিন্তে চার mithkal এর একটি মাত্র মৃক্তে ছিল, যার দাম এক লক্ষ আসরফি। অ্যান্ত অংশে ছিলো এক mithkal এর ক্বী পাধ্বর যার মোট সংখ্যা ছিলো ঘৃণো এবং প্রতিটার মূল্য ছিলো ৬০০০ টাকা।...সব মিলিয়ে চূড়ান্ত ক্ষমভার এই মহান প্রতীকের মূল্য হবে ২০ লক্ষ পাউও।' কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষ্মে বইতে এবং প্রামাণিক শ্বতিক্থায় এই মূল্যবান মৃক্টের কোন উল্লেখ নেই।

পঞ্চম পৃষ্ঠায় জাহাঙ্গীর বলেছেন যে, তিনি থাজনার কিছু উৎস মাপ করে

দিয়েছিলেন, যা থেকে তাঁর পিতা ভারতীয় ওজনে ১৬০০ মণ ও ইরাকীয় ওজনে ১৬০০০ মণ সোনা পেতেন। 'তৃজাক' বলছে ৬০ মণ হিন্দৃস্থানী ওজনে আর প্রামাণিক স্বতিক্থায় কোন অন্ধই উল্লেখিত নেই।'

১৪ পাতায় তিনি বলছেন, 'আগ্রার তুর্গ নির্মাণে মজুবীর থমচ পাছেছিলো ১৮ কোটি আদর্বাঙ্গ প্রতিটি পাঁচ mithkal এন।' একে অন্থ্রাদক সপ্রশংসভাবে পরিবর্তিত করেছেন ২৬,৫৫০,০০০ শিলিংএ। তুজাকে উল্লেখিত আছে মাত্র ৩৬ লক্ষ টাকা।...

১৫ পাতায় তিনি বলছেন 'রাজা মানসিংহ নির্মিত যে মন্দির সমাট ধ্লিদাৎ করেন, ঐ ধ্বংদাবশেষের উপর মদজিদ নির্মিত হয়েছিলো পাঁচ মিঠকালি ৩৬ লক্ষ আদর্ফির থরচে। অমুবাদক একে বলছেন ৫৪০,০০,০০০ টাকা। 'তুজাক' বলছেন মাত্র ৮,০০,০০০ টাকা।

২৪ পৃষ্ঠায় তিনি বলছেন, দৌলতথান তার যে সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন তার মূল্য ১,২০,০০০,০০০ টাকা।' তুজাক বলছেন মাত্র ৩,০০,০০০ টুমান মূক্তো আর কিছু সোনা।

৩৭ পাতায় তিনি বলছেন, 'তাঁর ভ্রাতা ডানিয়েলের সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত মণিমুক্তোর মূল্য ছিলো পাঁচ কোটি আগরফি, অন্যান্ত ধনরছের পরিমাণ ছিলো ২ কোটি আগরফি, মোট মূল্য ৬০,০০০,০০০ পাউগু।' তৃজাক এই পরিমাণ সম্পর্কে নীরব।

৫১ পাতায় বলছেন, 'হিম্ব তাগা খচিত ছিলো হীবে, মৃক্তো, রুবী, বৈদ্ধমনি ও পরাগমনির দারা, যার মোট মৃল্য ছিলো আটলক্ষ আসরফি বা ৫,৪০০,০০০ পাউগ্ড।' তুজাক বলছেন মাত্র ৮০,০০০ টুমান।

৬৭ পাতায় পুত্র থদরুর অমুসরণের প্রস্তুতির কথায় বলছেন, 'তাঁর আস্তাবলের ৪০,০০০ ঘোড়া আর ১,০০,০০০ উট নিয়ে এসে বিতরণ করা হলো।' তৃষ্কাক এই সম্পর্কে বিছুই বলছেন না।

৭৯ পৃষ্ঠায় তিনি বলছেন 'বাদাকবাদীদের মধ্যে বিতরণের জন্ম তিনি জামালবেগকে ১,০০,০০০ আদর্ফি দিয়েছেন আর হুকুম দিয়েছেন আজমীরের দরবেশদের মধ্যে ৫০,০০০ টাকা বিতরণের। তুজাক শেষের অঙ্কটি বলছেন ৩০,০০০ টাকা আর বাদাকবাদীদের প্রতি দান সম্বন্ধে কিছুই বলছেন না!

৮৮ পাতায় তিনি বলছেন 'থসঞ্চর ধনরত্বের পেটিকায় ছিলো ১৮,০০০,০০০ পাউগু।' শুরু ১৮,০০০ পাউগু রাখতে গেলেই একে যথেষ্ট ভারী আর বড়ে; আকারের করতে হতো। তুজাক কিন্তু এই পেটিকার অভ্যন্তরস্থ ধনরত্ব সম্পর্কে

### किन्नरे बनहान ना।

'অভিশয়েন্ডির এই সব দৃষ্টান্তের পর কে বিশ্বাস করবে প্রত্যেকটি জিনিসে সংখ্যা সম্পর্কে বছগুণিত এই হিসেবকে পূ...এ ছাড়াও আরও অনেক সংযোজন ও বিয়োজন আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 'থসকর বিস্তোহ ও বন্দী হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন পাণ্ড্লিপিতে নানা বিষয়ে অনৈক্য আছে। আর সমস্ত ঘটনার পর জাহাঙ্গীর আগ্রায় না গিয়ে গেলেন কাবুলে। সমস্ত প্রচলিত ইতিহাসে আগ্রার কথাই বলা আছে।

'বাদ দেওয়া অক্যান্স ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে, তার পানাদজির কোন উল্লেখ তো নেইই বরং তিনি পরম ধামিকের ভীতির সঙ্গে উল্লেখ করেছেন আতা ডানিয়েলের অসমানজনক পানাসক্তির কথা। কিন্তু বাবরের স্মৃতিকথার মতো যথার্থ স্মৃতিকথায় উল্লেখিত আছে মত্যপানের নানা কাহিনী; যে ধরণের অসাধারণ বিচ্নাতির তিনি উল্লেখ করেছেন তা যে কোন উদ্ধৃত শাসককেও লক্ষ্যা দেবে।'

মধ্যযুগীয় মৃদলিম ইতিবৃত্ত যে বর্বর স্থলভ বানানো ইতিকথা মাত্র, H M. Elliot এর এই মন্তবোর সমর্থনে ওপরের অংশগুলো নম্না হিদাবে দেওয়া হলো। এই প্রদক্ষে আমরা নিজস্ব কিছু মন্তব্য রাথতে চাই, কেননা এমন অনেক বিষয় আছে, ধা Sir Elliot এবং তাঁর মতো আরো অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিতের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

মধাযুগীয় ম্দলীম ইতিবৃত্তের পাঠক এবং মধাযুগীয় সোধের ভ্রমণকারীরা ভালো করবেন, যদি তাঁরা তাঁদের সম্মুখে উত্থাপিত সমস্ত বিবৃত্তির মূল সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন আর যাচাই করে নেন যে, এগুলো অক্যান্স নিবপেক্ষ প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত কিনা বা যুক্তির "ধোপে" টে কৈ কিনা। উদাহরণ স্বরূপ, ওপরের উদ্ধৃতিতেই আছে যে, আগ্রার হুর্গ খুবই প্রাচীন হিন্দু কেলা। মুসলিম ইতিবৃত্তে এর পিছনে যে, খরচ দেখানো হয়েছে তা কেবল মেরামতির জন্ম। এই খরচ আরও অনেক বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে তা কেবল মেরামতির জন্ম। এই খরচ আরও অনেক বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে তা কেবল মেরামতির কাজকে তুলে ধরা হয়েছে নির্মাণ হিসেবে। এ ছাডাও, এই অর্থ সংগৃহীত হয়েছে প্রজাদের উপর বিশেষ কর বদিয়ে, তাদেরকে নিগৃহীত করে বা ক্রীতদাস বানিয়ে।

যেথানে বলা হচ্ছে যে, জাহাঙ্গীর মানসিংহের মন্দির ধূলিসাৎ করে ধবংসাবশোষর উপর একটা মসজিদ নির্মাণ করান, পাঠকের যা বোঝা উচিত তা হচ্ছে, মন্দিরের সমস্ত কর্মচারীকে বিতাড়িত বা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে একদল মুসলমান বসানো হয়, যাঁয়া মৃতিকে ফেলে দিয়ে মৃগলমদের প্রার্থনার জ্বন্থ মন্দিরটি বাবহার শুরু করেন। মৃতিটি উৎথাত করা, ক্ষতিগ্রস্থ মেঝের

মেরামত আর কয়েকটি মিনার নির্মাণে যা নগণ্য অর্থ থবচ হয়েছিলো, তাকে খুবই ফাঁপানো হয় আর পুরো কাজটাকে দেখানো হয় মদজিদ নির্মাণ হিদাবে। মুদলিম শাদনের সমস্ত পর্যায়ে ভারতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বারবার।

এথানে এটাও লক্ষ্য রাথতে হবে যে, ম.নিসংহ ছিলেন জাহাঙ্গীরের নিজের খালক এবং একজন হিন্দু সভাসদ। নিজের আত্মীয়দের বিরুদ্ধে ঘুণ্য সামরিক অভিযান তাঁকে পরিচালনা করতে হয়েছিলো ভারতে মুঘল রাজত্ব মুসংহত করার জন্য। এ সত্ত্বেও জাহাঙ্গীবের ধর্মোন্মত্ততা এত বেশী ছিলো যে, তিনি তাঁর একান্ত সমর্থক খালকের নির্মিত মন্দির ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। সম্রাটের সঙ্গের রক্তের সম্পর্কিত একজন খুবই উচ্চ সভাসদের যদি এই হাল হয়ে থাকে, সহজেই কল্পনা করা যায় অন্যদের ত্র্দশার কথা, যাদের ক্ষমতা অর্থ বা রাজকীয় আত্মীয়তার সোভাগ্য ছিল না।

ম্পলিম শাসক এবং সম্ভ্রাস্ত ব্যক্তিরা মৃক্ট, সিংহাসন, ছর্গ প্রাসাদ, কবর এবং অট্টালিকা নির্মাণ করেছেন বলে যে দাবী করা হয়, তা সবই খোসাম্দে মিথ্যে কথা। এগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে চাটুকার লিপিকরদের দারা, যারা সম্রাটের অন্ত্রাহভাজন হয়ে অর্থ উপার্জনের আশা রাখতো।

এদবই হচ্ছে, প্রাক-ম্সলিম হিন্দু শাসকদের কাছ থেকে দুঠ করা বা জ্বর দথল করা। ম্সলিম ইতিবৃত্তকারেরা এই সমস্ত লুঠ করা জিনিসের এবং অধিক্বত প্রাসাদ বা শহরের একটা মূল্য ধার্য করেছেন। কিছুটা হয়তো বা বাড়িয়েছেনও। তারপর সম্পূর্ণ মিথাার আশ্রয়ে তা লিপিবদ্ধ করেছেন এইভাবে যে, এই সমস্ত মুকুট, সিংহাসন, প্রাসাদ, নগর, সেতু, খাল প্রভৃতির নির্মাণো তাঁদের পৃষ্ঠপোষক ম্সলিম শাসকেরা। এই ধরণের বানানো অত্যুক্তির দৌলতেই আমরা জানি যে, তথাকথিত কুতুবমিনার সম্ভবত বানিয়েছিলেন কুতৃবউদ্দীন একা অথবা আলতুংমিস একা অথবা ছজনে মিলেই তা বানিয়েছিলেন। আর আলাউদ্দীন থিলজী এবং ফিরোজশাহ তুঘলকও আংশিক নির্মাণ করেছিলেন। আবার তাজমহলের থরচ চার লক্ষ থেকে নয় কোটি টাকার যে কোন অন্ধই হতে পারে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ম্পলিম বিবৃত্তির প্রোভিত্তিটাই বিল্লান্তিকর। তাজমহলের কাহিনী পুননির্মাণ কালে পাঠকের এই সম্পর্কে স্পন্ট ধারণা থাকা উচিত।

মনে রাথতে হবে ধে, জাহাঙ্গীর হচ্ছেন শাজাহানের পিতা। আমরা আগেই দেখেছি যে, জাহাঙ্গীরকে আখ্যাত করা হয়েছে মিথ্যার জাহাজ হিদেবে। তাঁর ছেলে শাজাহান এ বিষয়ে আবো এককাঠি ওপরে। শাজাহান জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর তিন বছর পর কামগর খানকে নিযুক্ত করেন তাঁর রাজত্বের একটি জাল ইতিবৃত্ত লেথার জন্য, যাতে যুবরাজ অবস্থায় বিদ্রোহী শাজাছানের সম্পর্কে জাহাঙ্গীবের নিজের মন্তব্য বাদ পড়ে যায়। এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে Sir H. M. Elliot বলছেন, কামগডখানকে শেষ পর্যন্ত প্রলুক্ক করা হয় এই কাজ (জাহাঙ্গীবের রাজত্বের এক ইতিহাস রচনা) হাতে নিতে শাজাহানের প্রবোচনায় তাঁর রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে।'

জাহাঙ্গীরের লেথায় তাঁর পিতা আকবর সম্পর্কে অনেক প্রশংসার বাণী আছে। জাহাঙ্গীর নিজেকে দেথাতে চাইছেন পিতার প্রতি ভালোবাসায় এত্মপুত অহুগত পুত্র হিসেবে। দুটান্তব্বরূপ বলা যায়, তিনি যে দাবী করছেন যে, পিতার কবর নির্মাণ করেছিলেন, তা সর্বৈব মিথাা। তিনি বলছেন যে, পিতার কবরের পাশ দিয়ে ঘাবার সময় তিনি থালিপায়ে হাঁটতেন বা হাঁটতে চাইতেন। এই ধরণের মিথাা ব্যাঙের ছাতার মতো ছভিয়ে আছে, নিজের রাজত্মকাল সম্পর্কে জাহাঙ্গীরের বর্ণনায়। এগুলোকে অবিশ্বন্ত পুত্র ও নিষ্ঠ্র শাসক জাহাঙ্গীরের নিজের পরিচয় লুকিয়ে রাথার কৌশল হিসেবেই ধরে নিতে হবে। আকবর নিজেই বর্ণনা করেছেন কিভাবে জাহাঙ্গীর তাঁর ওপর বিষ প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তাতে বার্থ হয়ে জাহাঙ্গীর প্রকাশ্যে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। আকবরকে বন্দী করতে সমর্থ হলে তিনি তাঁকে অত্যাচারের মাধ্যমে মেবেই ফেলতেন। আর এর পরেও কিনা পুরো জাহাঙ্গীরনামায় লেখকের পরিচয় হছে একজন বিশ্বস্ত পুত্র হিসেবে।

এই বংশগতি শাজাহান পুরোমাত্রায় পেয়েছিলেন, আর তাকে সম্পূর্ণতাও দিয়েছিলেন। তাঁরও ছিলো বেশ কয়েকজন ভাড়া করা লেথক, যাঁরা তাঁর ইঙ্গিতে মিথ্যা বিবরণ লিথে তাঁকে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। সেই কারণেই আমরা দেখি ইতিহাসে অনেক আষাঢ়ে গল্প, যাতে বলা আছে শাজাহান বানিয়েছিলেন আগ্রার তাজমহল, দিল্লীর লালকেল্লাও জুমা মসজিদ এবং পুরোনো দিল্লীর শহরটি। ইতিহাসের ছাত্র, পণ্ডিত, যাঁরা ইতিহাস লেখেন বা পড়ান এবং স্মৃতিদোধ ভ্রমণকারীদের প্রথাগত মৃদলিম ইতিবৃত্তের একবিন্দৃও বিশাস করা উচিত নয়, যতক্ষণ না তারা প্রতিটি বক্তব্যকে যুক্তি লারা বিচার করে এর সভ্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয়্ম হন বা এর সমর্থনে অন্যান্য নিরপেক্ষ প্রমাণ পান। কাজেই আমাদের খুবই সতর্কভাবে বিচরণ করতে হবে স্বার্থ প্রণোদিত বানানো রূপক্পার অরণ্য থেকে তাজমহলের সত্যিকারের ইতিবৃত্ত খুঁজে বের করার কাজে।

#### ষোড়শ অধ্যায়

#### তাজের 'মহিলা'

আমাদের বলা হচ্ছে যে, ভাজমহলের কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠে সমাহিত আছেন শাজাহানের প্রিয়তমা মহিধী, অথচ তাঁর সঠিক নাম নিয়েও অনেক বিলাঞ্চি রয়েছে।

শস্তবত 'মমতাজমহন' নামটা তার গায়ে এটে গিয়েছিলো যথন তাকে একটা শ্রেষ্ঠ প্রাদাদে সমাধিস্থ করা হয়, কেনন', তাজমহল কথাটার তাৎপর্য হচ্ছে আলয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কাজেই, মহিলার কাছ থেকে প্রাদাদের নামকরত হয়েছিলো দাধারণের জানা এই তথাটি সত্যি নয়, বরং উল্টোটাই ঠিক: অর্থাৎ যে মহিমমর প্রাদাদে মহিলাটি দ্বিতায় এবং শেষবারের মতো করবং হয়েছিলেন, তার নাম থেকেই মহিলার ঐ রকম নামকরণ হয়েছিলো।

আমাদের এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি শাজাহানের নিজের সভালিপি 'বাদশানাম' এতে বলা আছে, '১৭ই জিল্কদ, ১০৪০, হিজরী, ৪০ বৎসর বয়দে নবাব আলিয়া বেগম মারা গেলেন।...তাঁর গর্ভে শাজাহানের আট পুত্ত ও ছয় কলা হয়েছিলো।'

ম ওলবী মইকুদীন আহমদ বলছেন যে, তাঁর আসল নাম ছিলো আর্জুমন্দ বায় বেগম।

এখন থোজ করে দেখা মঙ্গত, এই তথাকথিত তাজের মহিলা কে ছিলেন, শাজাহানের হারেমে তার কি রকম প্রতিষ্ঠা ছিলো, তাঁর পূর্বপুরুষ কারা ছিলেন আর শাজাহানের চোথে তাঁর মূলা কি রকম ছিলো।

আর্জুমন্দ বারু ছিলেন জাহাঙ্গীরের প্রধানমন্ত্রী ও অন্যতম শশুর মির্জ.
বিয়াদ বেগের দৌহিত্রী। এগানে এটাও নির্দেশ করা দরকার যে, এই গিয়াদ বেগ পারস্য রাজসভায় একজন নগণা কর্মচারী ছিলেন। তাঁর স্থল্ফী ও প্রভাবশালী কলা জাহাঙ্গীরের প্রিয়পাত্রী হওয়াতে তাঁকে মুখল রাজসভায় প্রধানমন্ত্রীত্ব উন্নীত করা হয়। কাজেই জন্মস্ত্রে তাঁর দৌহিত্রী আর্জুমন্দ বাম্লু ছিলেন একজন সাধারণ নাগরিক।

আর্থ্যনদ বাহুর মায়ের নাম ছিলো দিওয়ানজি বেগম আর বাবা ছিলেন জ্মিমুদ্দোলা আদফ্থান নামেও পরিচিত থাজা আবুল হাদান। মমতাজ ১৫৯৪ সালে জন্মান। ১৬১২ সালে তাঁর বিবাহ হয় শাজাহানের সাথে। তাঁদের বিবাহকালে শাজাহানের বয়স ছিলো ২১ বংসর। কিন্তু তিনি শাজাহানের প্রথমা পত্নী ছিলেন না। তাঁর প্রথমা পত্নী ছিলেন পারস্তের শাসক শাহ ইসমাইল সন্ধির বংশজাত। শাজাহানের এ ছাড়াও ছিলো অসংখ্য পত্নী ও হাজার হাজার উপপত্নী। মমতাজের সঙ্গে বিবাহের আগেই যে তিনি বিবাহিত ছিলেন কেবল তা নয়, মমতাজের মৃত্যুর পরেও তিনি আবার বিবাহ করেছেন। আর এই সমস্ত বিয়ের ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁর হারেমে অসংখ্য উপপত্নী যোগাভ করেছিলেন। কাজেই মমতাজকে এতো ভালোবাসতেন শাজাহান যে, তাঁর মৃত্যুর পর বাতস্পৃহ হয়ে স্বৃতিকে অমর করে রাথার জন্ম এক বিরাট প্রাসাদ বানান—এই প্রচলিত কাহিনী ধোপে টেকে না।

প্রচলিত ইতিহাসের বইতে মমতাজের প্রতি শাজাহানের গভীর আদক্তির যে বিষয় চকানিনাদে প্রচার করা হয়, তৎকাল ন ঐতিহাদিক নথিপত্তে কিন্তু তার সমর্থন মেলে না। ৫০০০ মহিলা অধ্যুষিত হারেমের মমতাজ এক নগণা অধ্যাসিনা ছিলেন। কাজেই তার জন্মসময়, ব্রহানপুরে মৃত্যু অথবা সমাধিস্থ করার তারিখ, তাজের বাগানে অথবা গম্বুজের নীচে সমাধিস্থ করার দঠিক সময় ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করার জন্ম কোন ঐতিহাদিকই প্রচেষ্টা করেন নি। একথার সমর্থন মেলে নীচের উদ্ধৃতিতে, 'তাজের নির্মাণ শুক্ত হয় ১৬০০ সালে বা মমতাজের মৃত্যুর এক বছর পর। সম্মুখনারে থোদিত লিপি অহুসারে নির্মাণ শেষ হয় ১৮ বছর পর ১৬৪৮ সালে, থরচ পড়েছিলো ৩০ লক্ষণাউও।'

ওপরের পরিছেদটি আগে উদ্ধৃত নানা বিবরণের দক্ষে মমভাজ ও তাজমহলের দম্পর্কীয় অনেক কিছুতেই মেলে না। এথানে বলতে চাওয়া হচ্ছে যে,
মমতাজ মারা যান ১৬০০ দালে, অথচ অক্সরা বলছেন যে, তিনি মারা যান
১৬০০ বা ১৬০১ দালে। থরচ দখদ্দে বর্ণিত অফটাও দম্পূর্ণ কাল্পনিক, কেননা,
এতে কোন স্ত্রের উল্লেখ নেই। দম্মূথবারে থোদাই ১০৫৭ হিজরী বা
১৬৪৮ দাল ঐ তাজমহল নির্মাণ শেষ হওয়ার কথা বোঝাছে, এটা বিশাদ
করে লেথক ভূল করেছেন। এতে শুধু এই বোঝা যেতে পারে যে, হিদ্দ্
প্রাদাদে কোরাণের লিপি উৎকীর্ণ করার কাজটা ঐ সময় শেষ হয়েছিলো।
এই তারিথ দেথেই অনুমান করা হয়েছে যে, তাজমহল নির্মাণে আঠার বছর
লেগেছিলো এবং অবশ্রুই এই অনুমান ভাস্ত। ১৬০০ দালে তাজের নির্মাণ
শুরু হয় বলে যে ধারণা তা ভূল, কেননা, যতটুকু জানা যায়, ১৬০১
দাল পর্যন্ত মমতাজ বেঁচে থাকতে পারেন। তার পরেও অন্তত একবছর
লাগবে, আলোচনা, নক্সা তৈরী করা, জমিদথল, জিনিসপত জোগাড়

করা এবং মজুর জোগাড় করে নির্মাণ শুরু করতে। কাজেই ওপরের বর্ণনা ও প্রমাণ করছে যে তাজমহল সম্পর্কে শাজাহান—ইতিকথার স্বটাই মিখ্যা। আঠার বছরের এই দাবীরও বিরোধ ঘটে Tavernier এর উক্তির সঙ্গে যে, তাজের নির্মাণে ২২ বছর লেগেছিলো।

মমতাজের বিয়েগে শাজাহানের প্রচণ্ড শেকাবেগের যে কাহিনী প্রচলিত, তা উন্টোদিকে তর্ক করার এক প্রকৃষ্ট নম্না এবং অবশ্রুই লাস্ত। শাজাহান তাজমহল নামে এক বিখাত কবর বানিয়েছিলেন এই প্রচলিত বিশ্বাস থেকেই উস্তট কাহিনীর উদ্ভব। এই মিখ্যাকে সমর্থন ও জোরদার করার জন্ম নানা কাহিনীর অবতারণা করা হয়। কিন্তু এই কাহিনীগুলো পরম্পর বিরোধী এবং সংগতিহীন, যা প্রত্যেক মিথ্যারই বৈশিষ্ট্য। এখানে যে কাহিনীটিকে বারবার ঝোঁচানো হচ্ছে তা হলো, মমতাজের ঐকাস্তিক ভালোবাসাই প্রচণ্ড অর্থবায়ে তাঁর স্মৃতিতে একটা সৌধ নির্মাণ করিয়েছিলো। সত্যিই যদি এই আসক্তি থাকতো, তবে ইতিহাসেও তার কিছু উল্লেখ থাকতো। কিন্তু এই ব্যাপারে কোথাও একছত্রও লেখা নেই। মূবল সভার বিশেষ যে প্রেমকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, তা হলো জাহাঙ্কীর ও তাঁর প্রেমিকা ন্রজাহানের। শাজাহানের ব্যাপারে প্রথমেই একটা মিথ্যে ধারণা করা হচ্ছে যে, তিনি তাজমহল বানিয়েছেন। তারপর এই ধারণার ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হচ্ছে যে, নিশ্চয়ই তিনি মমতাজের প্রতি গভীরভাবে আসক্ত হয়ে থাকবেন। এই জিনিষটাকেই আমরা উন্টো দিকে তর্ক করা বোঝাচ্ছ।

১৬০০ সালে মমতাজের মৃত্যু হয়। তাঁর ১৮ বছরের বিবাহিত জীবনে তিনি ৮ জন পুত্র ও ৬ জন কল্যা মিলিয়ে মোট ১৪ জন সন্তানের জন্ম দেন। এর মধ্যে ৭ জন তাঁর মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন। তার মানে তিনি কোন বছরই গর্ভ ধারণের হাত থেকে রেহাই পান নি। দেখা যাচ্ছে, মমতাজের স্বাস্থ্যের প্রতি শাজাহান কভোটা উদাসীন ছিলেন। ফলে, শেষ সন্তান জন্মের জনতিপরেই মমতাজের মৃত্যু হয়। তাঁর তথন মাত্র ৩৭ বংসর বয়স হয়েছিলো। বুরহানপুরে তাঁর মৃত্যু হওয়াতে তাঁর দেহ সেখানেই সমাধিছ করা হয়। তাঁর সম্পর্কে শাজাহানের সত্যিকারের আগ্রহ থাকলে স্তীর প্রথম সমাধির জায়গাতেই তিনি সৌধ নির্মাণ করাতেন। ছয় মাস পর কবর খুঁড়ে মৃতদেহ উত্তোলন করা হয়, যা ইসলাম ধর্ম বিরোধী। পরে ঐ মৃতদেহ আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। বস্তুত, প্রচলিত ধারণা জন্ম্যায়ী তাজমহল নির্মাণ করতে যদি ১০ থেকে ২২ বছর লেগে থাকে, তাহলে প্রথম সমাধির জায়গা থেকে সরিয়ে মৃতদেহটি কেন ছয়মাসের মধ্যে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হয় ? এত জ্বন্থার কারণ কি ছিলো?

আরেকটি আকর্ষণীয় তথা হচ্ছে এই যে, তাজের পরিমণ্ডলে একটি অহায়ী কবরে মৃতদেহটি বাথা হয়েছিলো ছয় মাস। তারপর বর্তমান স্থানে তা সমাহিত্ত করা হয়। এই প্রয়োজনীয় তথাগুলি খুবই বিশদভাবে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ২০০০ লোক লাগিয়ে শাজাহান যদি ১০ থেকে ২২ বছরে তাজমহল নির্মাণ করিয়ে থাকেন, সহজেই কল্পনা করা যায়, কি পরিমাণ জঞ্চাল জমেছিলো নির্মাণস্থলে। আর সেই সঙ্গে ছিলো অসংখ্য মজুরের আনাগোনা। একটা বিরাট নির্মাণ প্রকল্পর কাজে নিযুক্ত অসংখ্য লোকের পদতলে পিট হবার আশহ্য আছে, এমন পরিস্থিতিতে কি কোন প্রিয়তমা রানীর মৃতদেহ রাখা যায় প

আমাদের মতে এর যুক্তিনঙ্গত ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, বুরহানপুরে মমতাজের মৃত্যুর পর তাঁকে সেথানেই সমাহিত করা হয়। ছন্নমান পর যথন শাজাহান জন্মনিংহের কাছ থেকে তাঁর পৈতৃক প্রাসাদটি ছিনিয়ে নেবার ফল্টা আঁটলেন. তিনি মমতাজের মৃত্যুকে স্থবিধাজনক ভাবে কাজে লাগালেন। তিনি মিটিকথায় অথবা ভয় দেখিয়ে জন্মনিংহের ওপর চাপ দিতে লাগলেন, যাতে তিনি এই বিলাসবছল পৈতৃক বাড়ীটা ছেডে দেন। জন্মনিংহকে খুব সহজে সমত করাতে না পেরে শাজাহান বুরহানপুর থেকে মমতাজের দেহ আনালেন অনেকটা চরমপ্র হিসেবে। জন্মনিংহের পক্ষে আর প্রতিরোধ চালানো সম্ভবপর হলোনা, যখন সমাটের কাজে লাগানোর জন্ম মৃতদেহটি পাওয়া গেলো, আর সমস্ত মৃদলিম অমাত্যেরা সম্রাটের সঙ্গে মিলিত হন্নে জন্মনিংহকে ভন্ন দেখাতে লাগলেন। তিনি বাধ্য হলেন পৈতৃক প্রাসাদটি শাজাহানকে সম্প্র করতে।

কয়েক মাসের মধ্যেই এর আটকোণা কক্ষি খুঁড়ে ফেলা হলো! নীচের তলার ছিট গর্জ খুঁড়ে মমতাজের দেহ একটিতে রাথা হলো। এর ওপর তলার দিংহাসন কক্ষে শ্বতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হলো, যার অবস্থান হলো নীচের কবরের ঠিক ওপরেই। নীচের তলায় আরেকটি গর্জ রাথা হয়েছিলো শাজাহানের জন্ত। মমতাজের শ্বতিস্তম্ভের সঙ্গে তাঁরটাও নির্মাণ করা হয়েছিলো। ফলে শাজাহানের মৃত্যুর পর ওপরের শ্বতিস্তম্ভে হাত না লাগিয়ে তাঁকে নীচের তলায় কবরস্থ করা সম্ভব হয়েছিলো। সিংহাসন কক্ষেই শ্বতিস্তম্ভ ঘটি নির্মিত হয়েছিলো যাতে নীচের রাজকীয় মৃতদেহ সমাধিস্থ থাকা অবস্থায় তাদের অসম্মান করে কেউ ওপরের কক্ষ অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে না পারেন।

Nicolas Manucci নামে Venice এর এক অধিবাদী শাজাহানের দভা দম্বন্ধে তাঁর বিবরণে বলছেন, 'কোন দলেহ নেই যে, মমতাজমহলের জীবিতা-বস্থায় পর্জ্মীজেরা রাজদভায় এলে তিনি তাদের নিদারুণ অত্যাচারের পর টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলার হুজুম দিতেন।—অবশ্য তাদের বেশ উৎপীড়ন দহু করতে হয়েছিলো। অত্যাচার ও মৃত্যুর ভয়ে অথবা শাজাহান দ্বারা কর্ম- চারীদের মধ্যে বিতরিত স্ত্রীদের উদ্ধারের আশায় অনেকে ধর্মত্যাগ করেছিলো। অবশ্য দৰচেয়ে স্বন্দরীদের রাখা হয়েছিলো রাজকীয় হারেমের জন্ম।'

কাজেই জন্মস্ত্রে বা কোন মহংগুণ, শারীরিক সৌন্দর্য, বিশেষ অন্ত্রাগ বা পদমর্যাদায় ( তিনি প্রথমা পত্নী ছিলেন না, িজের অধিকারে রানীও ছিলেন না ) আর্জ্মন্দ বাস্থ এমন কোন যোগ্যতার অধি গারিণী ছিলেন না, যাতে তাঁর উদ্দেশ্যে কোন অন্যু স্থৃতিদোধ নিমিত হতে পারে।

শাজাহান এবং মমতাজ হজনেই ছিলেন একান্ত কঠোর ও হুইস্বভাবের, বিপথ-চালিত সাধারণকে যা বোঝানো হয়, সেইরকম নমনীয় রো:মও-জুলিয়েটের মতে তাদেব জোড ছিলো না:

#### प्रथमे विशास

# প্রাচীন হিন্দু ভাজ প্রাসাদ অটুট আছে

যারা শাজাহান ঘারা ভাজমহল নির্মাণের প্রচলিত ধারণার হাত থেকে মুক্ত নন, তাঁরা ওপরে দেওয়া প্রমাণের পরও প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, শান্ধাহান হয়তো একটা তৈরী করা প্রাদাদ নিয়ে তা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ফেলে একটা কবর নির্মাণ করিয়েছিলেন। এটা কিন্তু মিথ্যে ধারণা। যে ভাজমহল আমরা আজকাল দেখি, তা দেই আগেকার প্রাসাদই। শুধু এর বহিরক্ষে চারটি পরিবর্তন শাজাহান ঘটিয়েছিলেন। প্রথম পরিবর্তনটি হচ্ছে, কেন্দ্রীয় কক্ষের নীচের তলা খুঁডে মমতাজকে দেখানে সমাহিত করা হয়, আর তার ওপরে কবরের মতো একটা উচু জুপ নির্মাণ করা হয়। দিতীয় পরিবর্তন ঘটেছিলো ওপরতলার কেন্দ্রীয় কক্ষে যাতে হিন্দুরা এই প্রাসাদ পুনরায় ব্যবহার করতে না পারেন তাই শাজাং।ন এথানে এবটি শ্বৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। কেননা, এর ঠিক নীটেই আছে মমতাজের কবর। পরে শাজাহানের মৃত্যু হলে সেই থুঁড়ে রাখা কক্ষে আরেবটা করর তৈরী করা আর এক ঠিক ওপরের দিংহাসন কক্ষে আরেকটা স্মৃতিভম্ভ নিমিত ২য়। তৃতীয় পরিবর্তন যা শাজাহান করেছিলেন তা হচ্ছে, ঐ হিন্দু প্রাসাদের দেয়ালে কোরাণের লিপি উৎকীর্ণ করানো। চতুর্থ যা পরিবর্তন তিনি ঘটিয়েছিলেন তা হচ্ছে, নীচের এবং ওপরের তলার অনেক সি'ড়ি ও ঘর তিনি বালি, পাথর আর চুন দিয়ে বন্ধ করিয়ে **मित्रिहिलन**।

উপরোক্ত অংশ থেকে পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে, শাদ্ধাহান তাদ্ধমহলের কোন আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটাননি। কাদ্ধেই, পাঠক ও শ্রমণকারীদের উচিত তাদ্ধমহলকে একটা প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ হিসেবেই দেখা। একে মুসলিম কবর বলে ভ্রম করে দর্শক ও পাঠকেরা তাঁদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাখেন কবরের ভূপ ও স্মৃতিস্তম্ভের ওপর, প্রানাদটির বিরাটত, দৌনদর্য্য ও বর্ণাঢ্যতা তাঁদের দ্ব্রী এডিয়ে যায়।

তাজমহলকে প্রাসাদ হিদেবে ধরলে নিয়লিখিত বৈশিষ্টাগুলি লক্ষ্য করা ধায়।
১, এর কেন্দ্রন্থিত আটকোণা মর্মর প্রাসাদ। এতে অন্ততপকে চারটি তলা আছে। এর কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠে বর্তমানে ঘৃটি কবর আছে। এর ওপর-তলার কেন্দ্রীয় কক্ষে ছিলো শাজাহান কর্তৃক লুন্তিত ময়ুর সিংহাসন, বর্তমানে আছে ঘৃটি শ্বতিস্কা। দর্শকেরা তাজাছজোতে ভূলে যান, এই কেন্দ্রীয় আটকোণা কক্ষকে বিরে থাকা বারোটি বর দেখতে। এই মর্মর প্রাসাদের মধ্যেই একেবারে নীচ্তলায় ১১টি ঘর, একতলায় ১১টি ঘর এবং সম্ভব্ত দোতলায় ১০টি বর আছে, কেননা গমুজটা এই কেন্দ্রীয় কক্ষেরই ওপরে অবস্থিত। কাজেই, এই মর্মর প্রাসাদের তিনতলা মিলিয়ে মোট ৩২টি ঘর থাকার কথা। এটা বড় প্রাসাদের অঙ্কা, দর্শকদের অন্থমিত এক কক্ষবিশিষ্ট কবর নয়। চতুর্থত, কাঁপো মর্মর গম্বুজের অভান্তরে একটি হল্মর আছে।

- ২. তাজমহলের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর ডান ও বামপার্থে ছটি অট্টালিকা। এদের একটাকে আজকাগ ভূগ করে মনজিদ বলা ২য়। অপরটি নাকি এরই অপ্রয়োজনীয় দোসর বা 'জবাব'। প্রক্লতপক্ষে এই হটেই হচ্ছে রক্ষীদের শিবির ও অতিথিশালা।
- ৩. এই মর্মর প্রাদাদের চারপাশে আছে এক বিরাট লালপাথর বিছানো চত্ত্র। এর নীচেই আছে এক প্রকাণ্ড ভবন, অনেক কক্ষ নিয়ে। ক্ষনাধারণের প্রত্বতত্ত্ব বিভাগকে অন্থরোধ করা উচিত, যাতে এই নীচের তলার কক্ষণ্ডলি উন্মূক্ত করে দেখানো হয়। এটা খুবই সম্ভব যে, মাটি আর বালিতে ভতি এই দরগুলোতে ধনরত্ব বা মৃতি বা হিন্দু উৎসের অন্ধ্য কোন প্রমাণ থাকতে পারে। দর্শকদের ওপর নামমাত্র কর বলিয়ে যে অর্থ আদায় করা যাবে, তাতেই এই নীচের তলা পরিক্ষত করে রক্ষণাবেক্ষণের থরচ উঠে যাবে।
- ৪. মর্মর প্রাদাদের ভিত্তির চারকোণে আছে চারটি স্তম্ভ, যা রাত্রিকালে আলোকিত হয়ে প্রাদাদটিকে উচ্ছল কাঠামোয় বেঁধে রাখতো। প্রত্যেকটি স্তম্মের ভিতরে আছে একটি ঘোরানো দিঁ জি যা একেবারে মাথা পর্যন্ত পৌছে গেছে। তার্জমহল লমণকরারীরা প্রায়ই দৃঢ়তার দক্ষে বলেন যে, ভিত্তির

চারকোণে এই চারটি মর্মর স্তন্তের উৎপত্তি মৃদলিম ধারণা অনুষায়ী। আমবা তাঁদের বলতে চাই যে, ঐশামিক হওয়া তো দ্বস্থান, এই স্তম্ভগুলো উল্লেখযোগ্য ছিন্দু বীতির। এর সমর্থনে আমরা উদ্ধৃত করছি Keene-এর Handbook এর ১৫২ পাতার এক পাদটীকা। এতে বলা আছে, 'Cunningham হুমায়ুনের কবর সম্বন্ধে লিথছেন, যে, এই কবরে আমরা প্রথম দেখি মৃল প্রানাদের চারকোণ সংলগ্ন চারটি স্তম্ভকে। এগুলো উত্তর ভারতের মৃদলিম স্থাপতেন একটা উল্লেখযোগ্য সংযোজন, যার উন্নত ও পরিমার্জিত রূপ দেখা যান্ধ তাজমহলের মহিমমন্ব স্তস্তেও।

ওপরের পরিচ্ছেদে পরিষ্কার বলা আছে যে, ছুমায়ুনের কররের চারকোণ সংলগ্ন স্তম্ভ ও তাজমহলের ভিত্তিকোণে স্থাপিত স্তম্ভ অনৈশ্লামিক সংযোজন অন্ত কথার তাদের উৎপত্তির উৎস হিন্দুরা। এর সমর্থন সহজেই পাওয়া যায় কেননা, সতানারায়ণ পূজার বেদীর চারপাশে হিন্দুরা চারটি কলাগাছেব স্তম্ভ রাথেন, আবার বিবাহের বেদীর চারপাশেও ও ধরণের স্তম্ভ নির্মাণ করেন

পাদটীকাটি াওছনত, Cunningham, Percy Brown, Fergussor প্রভৃতি পশ্চিমা পণ্ডিতদের চিন্তাধারার ক্রাটটুকুও তুলে ধরে। তথাকথিত মদজিদ ও কবরের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তারা স্বীকার করেছেন যে, এগুলো দবই হিন্দুরীতি অম্থায়ী নির্মিত। এ দক্ষেও তারা অন্ধভাবে বিশ্বাদ করেন যে, এগুলো তৈরী করিয়েছেন ম্দলিমরা। আগ্রার তাজমহল, আওরঙ্গাবাদের 'বিবি-কি মকবরা' আর বিজ্ঞাপুরের গোলগম্মু দর্শনেজ্বরা যেন মনে রাখেন যে, এগুলো দবই আত্মদাৎ করা হিন্দু প্রাদাদ : কাজেই, চতুক্ষোণের চারটি স্তম্ভ ম্দলিম রীতির বৈশিষ্ট্য, এই ধারণা যেন তারঃ মন থেকে মুছে ফেলেন। রাজস্থানের পিলানী শহরে দাধারণের জন্য নির্মিত প্রত্যেকটি ভিত্তির চারকোণে আছে চারটি স্তম্ভ। প্রত্যতত্ত্ব বিভাগের কর্মচারী, ইতিহাদের শিক্ষক, ভ্রমণকারী ও সরকারী পরিদর্শকেরা মনে হয় Cunningham-এর বক্তব্যের অস্তানিহিত অর্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অক্ত, যদিও তাকে একজন বিশেষজ্ঞ বলে মনে করা হয়।

 দেয়ালের বাঁদিকে পড়ে একটা বছতল বিপিষ্ট কুপ, যার প্রত্যেক তলাতেই করেকটি করে কক্ষ আছে। পশ্চাৎভাগে অবস্থিত যম্না পর্যন্ত কটো থালের জনে এই কুপটি ভর্তি হতো। কুপটির কক্ষগুলো ব্যবহৃত হতো প্রামাদের ধনরত্ব রাথার কাজে। শক্র অতর্কিতে প্রানাদ দথল করলে এই ব্যবস্থায় সহজেই ধনরত্ব কুপে ফেলে দেওয়া যেতো। শভাবিক সময়ে ধনরত্ব ঐভাবে রাথার জন্ত চোর ভাকাতের হাত থেকে স্বর্গন্ধিত থাকতো, কেননা কুপের কাছেই আছে তাজমহল থেকে আগ্রা তুর্গে যাবার মাটির নীচের স্বড়ঙ্গ পথ। করবের জন্ত এই ধরণের স্বড়ঙ্গপথের দরকার হয় না, অথচ প্রামাদের পক্ষে এটা আবশ্রক।

- ৬. ঐ মর্মরচন্ধরের উল্টোদিকে লালপাথরের দেয়ালে দংলগ্ন আছে লম্বা বাঁকানো সরুপথ।
- বাগানের মৃথ্য প্রবেশ পথের উল্টোদিক থেকে তাজমহলের দিকে মৃথ
   করে দাড়ালে দেখা যায়, ঐ লালপাথরের দেওয়ালে ডানদিকে বেশ কিছু
  চতুক্ষোণ কক্ষ।
- ৮. বাগানের বাইরে আছে এক চতুষ্কোণ বাড়ী, যাতে আছে অনেক বাঁকানো সরুপথ আর কক্ষ। ওই বাড়াটি ছিলো, অনেক সাঙ্গপাঙ্গ আর সেনাদল নিয়ে সমাগত রাজকীয় অতিথিদের অভার্থনা কক্ষ। এই চতুষ্কোণ বাড়ীতেই সভাসদ, রাজপুত্র এবং শাসকদের অভার্থনা কক্ষ। এই চতুষ্কোণ ইসন্তদল সারিবদ্ধ হয়ে দাড়াতো, যাতে মহামাত ব্যক্তিটি তাঁর বাহন থেকে অবভরণ করে প্রকাণ্ড বাগানের প্রবেশ পথ দিয়ে মর্মরের তাজ প্রাসাদে সসন্মানে উপনীত হতে পারেন।
- ঐ লালপাথরের দেয়ালের বাইরে আছে অনেক আফুবিঙ্গিক কক্ষ্
  সহকারী এবং সমাগত রাজপুত্র ও শাসকদের নিকটাত্মীয়দের থাকার জন্ত।
- ১০. মর্মবের তাজের পিছনে আছে এক প্রকাণ্ড লালপাথরের বছতল বিশিষ্ট শুষ্ক, যার প্রত্যেক তলাতে অনেকগুলি করে ঘর আছে। নর্দমার জল আজকাল এই স্তম্ভের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়, যার ফলে কিছুকাল পরেই এর ভিত্তির ক্ষয়দাধনের আশকা আছে।

- ১১. বাগানের বাইরের লালপাথরের চতুষ্কোণ চন্বরে আছে, শতশত ঘর ও আন্তাবল, পদাতিক এবং অশারোহীদের জন্ত।
- ১২. এই প্রাদাদ সম্চয়ের বাইরে আছে স্থনির্মিত দারি বাঁধা দোকান দ্ব যাকে Tavernier উল্লেখ করেছেন তাসিমকান হিসেবে।

# **ज्रष्टाम्य ज्रशा**श

# প্রাসাদের সব বৈশিষ্ট্যই তাজমহলের আছে

প্রাদাদের আয়তন ও অক্যান্য দব বৈশিষ্টাই তাজমহলের আছে। এর অসংখ্য নরজায় আছে ফলা লাগানো কপাট, পুরো প্রাদাদ পরিমণ্ডলে আছে তিনশো খেকে চারশো ঘর, একটা বছতল বিশিষ্ট কুপ এবং প্রমোদ শিবির।

তাজমহলের মহান প্রবেশপথের তুপাশে আছে বাঁকানো লালপাথরের পথ, বা রাজপুত হিন্দু রাজকীয় প্রাসাদের বৈশিষ্ট্য। এই ধরণের বাঁকানো দক পথ আছে বাইরের বাগানেরও চত্তরের চার দিকে। দব মিলিয়ে এগুলোতে শত শত কক্ষ আছে, যাতে প্রাসাদের কর্মচারী ও পোষা জানোয়ারদের থাকার বাবস্থা ছিলো। মুদলিম কাহিনীতে এগুলিকে জিলোখানা বা প্রমোদভবন বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যার অসঙ্গতি নামের মধ্যেই স্পষ্ট। শাজাহানের মতো নিষ্ঠ্ব ও অহঙ্কারী শাসক কি রাজী হবেন সাধারণের প্রমোদের জন্যে বিশেষ ভবন বানাতে সেই কবরের ওপর, যেথানে জনশ্রুতি অনুযায়ী তিনি ১৬০০—১৬৬৬ সালের প্রতিদিন অশ্রুমোচন করেছেন পুরাজস্থানের সকল প্রাচীন নগার ও প্রাসাদে এই ধরণের মহান প্রবেশপথ এখনো দেখা যায়।

প্রাসাদের পিছনেই ছিলো একটা স্থনির্মিত স্থাড় বিছানো নদার ঘাট।
 প্রব কিছুটা অংশ এখনো টিকৈ আছে। বর্তমানে বন্ধ তাজমহলের পশ্চাতের
দরকা দিয়ে দেকালে রাজপরিবার নদীতে স্নান এবং নোবিহার করতে
ক্ষেত্রেন।

তাজমহল প্রামাদ পরিমণ্ডলের অন্যতম হচ্ছে নক্করথানা বা বাদন-প্রামাদ।
চিতাের গােয়ালিয়র বা আমেরের বাদন-প্রামাদের মতাে এটিও সম্পূর্ণ রাজপুত রীতিতে নিমিত। মুসলিম উপাসনার জায়গায় কােন ধরণের বাজনা বাজানাে কঠোরভাবে নিধিদ্ধ। তাছাঙাও, পরলোকগত আত্মার আশ্রন্থ কবরস্থানে কোন বাদনের জায়গা নির্মাণের পরিকল্পনাই হাতে নেওয়া হয় না। কিন্তু হিন্দুপ্রাসাদে নহবৎথানা অপরিহার্য। বাহ্য ও সানাইয়ের তান ব্যবহার করা হতো প্রভাতের আহ্বানে, রাজকীয় আগমন ও প্রস্থানের সংবাদ ঘোষণায়, অতিথির অভ্যথনায়, উৎসবের নির্দেশনায় আর রাজকীয় ঘোষণা শ্রবণের নিমিত জনতাকে আহ্বানের কাজে।

আমরা আগেই Encyclopaedia Britannica থেকে এই মর্মে উদ্ধৃতি দিয়েছি, 'দক্ষিণ পরিবেষ্টনীর বাইরে আছে কিছু আমুষঙ্গিক বাড়ী যথা, আন্তাবল, কক্ষীগৃহ এবং বাহির মহল।'

Tavernierও বলেছেন 'তাসিমকান ( তাজি-ই-মকান অর্থাৎ আলয়ের 
মৃকুট) হচ্ছে এক বৃহৎ বাজার, যাতে আছে ছটি বিরাট চত্ত্র; প্রত্যেকটি
থেরা রয়েছে ঢাকা বারান্দা দিয়ে, যাতে আছে বলিকদের ব্যবহারের জনা কক্ষ।'

এই সমস্ত বাডীর ওপরে আছে বিরাট সমতল ছাদ আর দবদালান। পাজমহলকে প্রাসাদ হিসেবে বুঝতে পারলে দর্শকেরা কবর ও স্মৃতিস্তস্তের দিকে ক্রত নজর বুলিয়েই ক্ষান্ত রইবেন না। তাঁরা সঠিকভাবেই চাইবেন করিডরের মধ্য দিয়ে ঘুরে বেডাতে, খোলাছাদ আর একেবারে নীচ্তলায় যেতে। তাই সরকারী প্রভৃতাত্ত্বিক কর্মচারী, ইতিহাসের শিক্ষক ও ছাত্র এবং সাধারণ দর্শকদের সঠিকভাবে নির্দেশ দিতে হবে, যাতে তাঁরা তাজমহলকে হিন্দু প্রাসাদ হিসেবেই দেখেন। তাজের রাজকীয় সেইন্দর্য ও মহিমার পূর্ণ উপলব্ধি করতে ঠিক তথ্যই তাঁরা সমর্থ হবেন।

তাজমহলের সন্নিহিত অঞ্চল জয়সিংহপুরা ও থাসপুরায় অসংখ্য বাড়ী । ইলো। তাজমহলের সন্নিহিত অঞ্চলে ছিলো অসংখ্য বছতল বিশিষ্ট বাড়ী, যাতে থাকতো রক্ষা, সৈনাদল, পাচক, ভূতা, পরিবেশনকারী ও রাজকীয় সেবায় নিযুক্ত অন্যান্য বাক্তিরা। কাজেই সেখানে ছিলো একটি বাজার, স্বাইখানা, অতিথিশালা, আর এরা পরশ্বর যুক্ত ছিলো নানা রাস্তার মাধ্যমে।

ভাজমহলের পরিদর এবং এর দাজদজ্জা ছিলো একটি বৈভবশালী প্রাদাদের অমুরূপ, বিশ্ল কবরের নয়। এই বক্তব্যের দমর্থনে আমরা মওলবী মইমুদ্দীনের বই থেকে উদ্ধৃত করছি।

জাঁকালো দরজার সমুথেই আছে একটি প্রশস্ত উন্নত মঞ্চ, লখার ২১১ই ফিট আর প্রস্থে ৮৬ই ফিট।...চারদেরাল দিরে বেরা চতুকোন জারগাটির উত্তর দক্ষিনে দৈর্ঘ্য ১৮৬০ ফিট আর পূর্ব-পশ্চিমে প্রস্থ ১০০০ ফিট। মোট আয়তন হচ্ছে ২,০৭,০০০ বর্গগজ বা ৪২ একরেরও কিছু বেশী। দরজার উচ্চতা ১০০ ফিট।

দরজার প্রস্থ ১০ ই ফিট। দরজাটা নিমিত হয়েছে আটরকমের ধাতৃর মিশ্রণে আর পিতলের পেরেকে এর দর্বাঙ্গ থচিত। ভিতরের আয়তন হচ্ছে একটি অসম অষ্টকোণের, যার কর্ণের দৈশ্য ৪১ ই ফিট।

এথানে আমরা লক্ষ্য করতে বলতে চাই ষে, বিশেষভাবে এই অইকোণ হচ্ছে প্রাচীন হিন্দু রীতির আক্বতি। হিন্দু গৃহের প্রবেশপথে প্রায়ই পাধরের গুঁড়োতে অইকোণের নক্ষা আঁকা থাকে। আগেকার আমলের হাতপাথাও ছিলো অই কোণ বিশিষ্ট। দেয়ালী উৎসবের সময় যে কাগজের লগুন ঝোলানো হয় তাও আটকোণা।

বিশেষ ধাতৃ মিশ্রণ ও তা দিয়ে দ্রব্য নির্মাণ জানতেন ছিন্দু কামাররা। এর প্রমাণ আছে দিল্লীর বিখ্যাত লোহস্তম্ভ, 'ধারের' স্তম্ভদণ্ড এবং অনাান্য নানা জিনিষে।

ফকির ও দরিত্রদের কাছে কবর ২৪ ঘণ্টাই উন্মৃক্ত করে রাখা হয়। কাজেই, পেরেক অটা কোনো দরজার প্রয়োজন হয় না। প্রাদাদ অথবা ত্র্গের দরজা-তেই লাগানো থাকে পালিশ করা পিতলের পেরেক, যা সম্ভাব্য আক্রমণের বিহুদ্ধে দরজাটিকে মজবুত করে।

भुष्तवी जात्रा वनहान :

'> १টি সিঁড়ি পেরিয়ে বিতীয় তালায় যাওয়া যায়। আরো ১ १টি সিঁড়ি উঠলে আমরা পাই ভৃতীয় তলা, যেথানে চারটি কক্ষ আছে। একটা ঢাকা পথের মাধ্যমে এই পথগুলি পরস্পারের মঙ্গে যুক্ত। এই তালার একপাশে আছে অষ্টকোণবিশিষ্ট কিছু ঘর, যার প্রত্যেকটিতেই আছে চারটি করে দরজা। একটা দরজা গিয়েছে ওপরে ওঠার সিঁডি পর্যন্ত।

চারটি দি ড়ির মধ্যে ছটো চলে গেছে একতলা পর্যস্ত। বাকীছটো মাঝ-পথেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণপশ্চিম কোণের ঘরগুলিতে আছে একটা করে পথ, কিন্তু উত্তর-পূর্ব দিকের ঘরগুলিতে সিঁড়িগুলো মাঝপথেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ঘরগুলোর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে একটা ঢাকা পথ। প্রত্যেকটি পথেরই একটা করে শাখা গেছে সিঁডি পর্যন্ত।

৩৪টি সি<sup>\*</sup>ড়ি পেরিয়ে আমরা সর্বোচ্চ তলায় গিয়ে পৌছুতে পারি। এথানে চারকোণে আছে প্রত্যেকটি আট দরজা বিশিষ্ট চারটি স্তম্ভ। স্তম্ভের মাধার আছে গমুক্ত যার ওপরে আছে পিতলের কলস।

শেষের এই 'কলদ' কথাটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। ভাজ দম্পকে মণ্ডলবী মইমুন্দীনের বর্ণনায় এ কথাটা অনেকবার ব্যবস্থৃত হয়েছে। কথাটা নেওয়া হয়েছে সংস্কৃত থেকে। তাজমহলে, বিশেষ করে তাজমহল সম্পর্কে মৃদলিম বর্ণনায় এই কথাটা পাওয়া যেতোনা, যদিনা মৃদলিম-পূর্ব রাজপুত ঐতিহ্যে কথাটার ব্যবহার থাকতো। 'কলদ' বোঝাচ্ছে দাধারণত পিতল কিংবা দোনার একটা উজ্জ্বল চূড়া। এই 'কলদ' কথাটার পোনংপুনিক ব্যবহার এটাই প্রমাণ করছে যে, এই বাড়ীটি একটি প্রাকৃ-মৃদলিম যুগের প্রাসাদ। 'কলদ' ব্যবহৃত হয় অত্যুক্ত মহিমময় মন্দির, প্রাসাদ অথবা এই ধরণের অত্যান্ত দোধির জন্ম।

এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে, এই গম্বুজের চারপাশে যে চারটি ভিতরকার ছাদ আছে, তার আরুতি পুরোপুরি রাজপুতীয়। তাজমহলের উন্নুক্ত বারান্দার চারকোণে চারটি শুল্ডের উপরে যে গম্বুজ আছে তার আরুতিও পুরোপুরি রাজ-পুত নক্সা অনুযায়ী।

জিজ্ঞেদ করা হতে পারে যে, গম্বুজের ব্যাপারটা কিভাবে ব্যাপ্যা করা হবে ? গম্বুজ মুদলিমদের আবিষ্কার বলে যে অফুমান করা হয় তার কোন ভিত্তি নেই। গম্বুজকে মুদলিম স্ষ্টি বলার অর্থ একে পরগম্বর মোহম্মদের জন্মের সঙ্গে কোনমতে জড়িয়ে রাখা। কি সম্পর্ক থাকতে পারে স্থাপত্যের একটি রীতি হিদাবে গম্বুজের উদ্ভবের আর ইদলাম ধর্মের উৎপত্তির ?

ভাষ্য বাদশানামা, আর বিখ্যাত ইংরেজ স্থপতি Havell এর উক্তি উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেছি যে, গম্বজ হচ্ছে হিন্দু নির্মাণ রীতিরই অঙ্গ। ইনলামের বর্তমান কেন্দ্রণীঠ কাবায় কোন গম্বজ নেই।

কেবলমাত্র হিন্দুদের আটটি দিকের জন্ম দেওয়া বিভিন্ন নাম আছে। যেমন পৃথ পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এবং অপর চারটি, হুটো দিকের মধ্যে একটি করে কোণের, যেমন অগ্নি, বায়ু, ঈশান ও নৈঋত। এইগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেথেই ডাজ-মহলের মতো হিন্দু প্রাণাদ এবং মন্দির সব অষ্টকোণ করে নিমিত হয়েছে।

নীচে তলায় রাজকীয় সমাধিদ্বয়ের পিছনে . ৪টি কক্ষের কথা বলতে গিয়ে মওলবী মইফুদীন বলছেন, 'শেষ ছটো ঘরের বায়ুবন্ধ দিয়ে শাস্ত নদীটি দেখা যায়।.....এই ছিদ্রগুলোর জন্মই দীর্ঘকাল ল্কায়িত কক্ষের অন্তিত্ব ধরা গড়ে। দিঁড়ির মুখগুলো পাথরের খণ্ড দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো। মাটির নীচের ঘরগুলো কেন নির্মিত হয়েছিলো তার কারণ খুঁজে বের করা শক্ত।'

শৃতিদৌধে এই মাটির নীচের বরগুলির অন্তিত্ব ব্যাখ্যা করা মওলবীর মতো
একক্ষন ম্দলিমের পক্ষেও কঠিন হয়ে দাঁডাচ্ছে। আর এটি দেখাচ্ছে যে,
ভাক্ষমহল সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী অসংলগ্ন প্রলাপ মাত্র। প্রাদাদে মাটির
ন'চের ঘর নানা প্রয়োজনে লাগানোর পক্ষে অপরিহার্যও বটে। প্রাদাদের এই
সমস্ত ঘর ব্যবহৃত হয় ধনরত্ব রাখা, বন্ধুদের ল্কিয়ে রাখা, বন্দী করে রাখা
এবং গোপনে আলোচনার শ্বল হিসেবে। শ্বতিদৌধের নীচের তলার কবরের
পাশে কোন ঘরের প্রয়োজন থাকতে পারে না।

এই কক্ষগুলিকে বালি দিয়ে ভতি করে ব্যবহারের অযোগ্য করে তোলা হয়। এতেই প্রমাণ হয় যে, প্রাসাদটিকে কবরে পরিবন্তিত করার পর রক্ষী বা দর্শকেরা এই ঘরগুলিকে বসবাসের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, শাজাহান তা চাননি। কাজেই প্রাক্তন প্রাসাদের সমস্ত অপ্রয়োজনীয় ঘরগুলি বন্ধ করিয়ে দেওয়া হয়।

ঐ একই পৃষ্ঠায় লেখক মগুলবী মইফুদ্দীন আরে। লিখেছেন, 'মাটিতে জমে থাকা সম্ভবত যম্নার বালি থেকে এটা যুক্তিসঙ্গতভাবে অফুমান করা যায় যে, এখানে একটা ঘাট বা নোকা ভেড়াবার জায়গা ছিলো, যা পরে কোন কারণে অব্যবহৃত হয়ে পড়ে। এগুলি নির্মাণের প্রহৃত উদ্দেশ্য এখনো রহ্ম হয়েই রয়েছে।…..'

তাজমহলকে কবর হিসেবে উদ্ভূত হওয়ার আস্ত ধারণা নিয়ে যাঁরা বিচার করতে যান, এই ধরণের আরো অনেক বিষয়ই তাঁদের কাছে বহস্ত মনে হবে। সমস্ত রহস্তই পরিষার হয়ে স্থসংহত বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়, যথন বুঝতে পারি যে, তাজমংল উদ্ভূত হয়েছিলো রাজপুত প্রাদাদ হিসেবে, কবর হিসেবে একে রূপান্তরিত করার চিন্তা শাজাহানের মাধায় আদার কয়েক শতানী পূর্বে।

৩৮ পৃষ্ঠায় মণ্ডলবী বলছেন, 'এই কক্ষণ্ডলির পশ্চিমে আছে একটি মদজিদ, যাতে ৫৩৯ জন লোকের প্রার্থনা করার জায়গা আছে।' আমরা অবাক হয়ে ভাবি যে, এই ৫৩৯টি সংখ্যাটির আদে কোন তাৎপর্য আছে কিনা। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, প্রাদাদের সিংহাদন কক্ষের পার্যবর্তী রক্ষীগৃহকেই বর্তমানে মদজিদ বলে দেখানো হচ্ছে। এটা মদজিদ হলে এতে একটা স্থামঞ্জদ অঙ্কের যথা ১০০০ বা ১০০০ লোকের প্রার্থনার জায়গা থাকতো, বেখাপ্লা ৫৩৯ জনের নয়।

ভাক্ষমহলের উন্মুক্ত বারান্দার চারকোণে মর্মরন্তক্তের ব্যবহার হতো প্রহরার নিমিন্ত, আলোকস্তন্ত হিদেবেও এগুলো বাবহাত হতো। রাজিবেলা উচ্জন আলোতে উদ্যাসিত প্রাসাদটিকে বেষ্টন করে থাকতো এই সমস্ত স্তন্ত, তাদের আলো অন্ধকারাচ্ছন্ন উদ্ধি আকাশে প্রসারিত করে।

ইন্দো-সারাসেনীয় স্থাপতা মতবাদের অন্তসরণকারীরা মনে হয় জানেন না যে, মাটি অথবা ভিন্তি থেকে যে সমস্ত স্তস্ত শুক্ত হয় ইটের ভাঁটার চিমনীর মতো, তা সম্পূর্ণ দেশীয় প্রাচীন ভারতীয় স্থাপতোর এক বৈশিষ্ট্য। সারাসেনীয় মিনার শুক্ত হয় প্রাসাদের কাঁধ থেকে, যেমন মসজিদে দেখা যায়। সাধারণত এই সমস্ত চূড়া ফাঁপা হয় না ব এর ভিতরে সিঁ জি থাকে না। অন্তান্ত বৃহদায়তন প্রমাণের মধ্যে এটাও অন্ততম, যা মিথাা প্রতিপন্ন করে প্রচলিত মুদলিম দাবীকে যে, তথা-কথিত কুতুবমিনার এবং ভাজমহলের চারটি স্তম্ভ মুদলিম রীতিতে নিমিত।

ঈশ্বর, রাজা অথবা সাধারণের দেবায় নিবেদিত সোধের ভিতির চারপাশে চারটি স্তস্ত রাথা সর্বত্র প্রাচীন ভারতীয় রীতি। সত্যনারায়ণের পৃশায় যে চতুজোণ বেদীতে মূর্ত্তিটি বসানো হয়, তার চারকোণে থাকে চারটি কলার স্তস্ত । বিবাহের বেদীর চারপাশেও থাকে চার কোণে পরপর সাজিয়ে রাথা মাটির কলদীর তৈরী চারটি স্তস্ত। দিল্লী থেকে মোটরের রাস্তায় মাত্র ১২৫ মাইল দ্বে রাজস্থানের পিলানী শহর। এথানে প্রত্যেকটি সাধারণের কুপের চারপাশে আছে চতুজোণ অথবা আয়তক্ষেত্রাকার ভিত্তি। এই ভিত্তর চারকোণে অবশ্রেষ্ট যথা যাবে চারটি স্তস্ত। কাজেই একথা বোঝা যাচ্ছে যে, প্রাচীনকালে

সাধারণের কূপ, প্রাসাদ অথবা বেদী তৈরী করার সময় তার চারকোণে চারটি স্তম্ভ নির্মাণ করা হতো। তাজমহলেও সেই একই নিয়ম অফুসরণ করা হয়েছে, যা প্রমাণ করছে প্রাকৃ-মুসলিম কালে রাজপুত হাতে এর উদ্ভবের কথা।

প্রাসাদের চারকোণে স্তম্ভ নির্মাণ করা যে ্দলিম রীতি নয় তা প্রাঞ্জল হবে Keene এর Hand book এর ১৬২ পৃষ্ঠায় এক পাদটীকায়। তিনি বলছেন, 'হুমায়ুনের শ্বতিসৌধ সম্পর্কে Cunningham লিখছেন যে, এই কবরেই আমরা প্রথম দেখি যে, মূল প্রাসাদের চারকোণে চারটি স্তম্ভ নির্মিত রয়েছে। এটা ভারতে মূদলিম স্থাপত্যের এক নতুন সংযোজন, যা পবে উন্নত হয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করে তাজমহলের চারটি স্তম্ভে।'

বৃটিশ পণ্ডিতদের সরলতার উদাহরণ হচ্ছে গুণরের এই পরিচ্ছেদটি। একটি প্রাক্তন হিন্দু প্রাসাদে যে ছমাবৃনকে কবরস্থ করা হয়েছিলো তা বৃক্তে না পেরে তাঁরা শুরু করছেন এই ধারণার ওপর যে, এই বিরাট বাড়ীটি নির্মিত হয়েছিলো ছমাবৃনের কবরের ওপর। তারপর তাঁরা এই চারটি স্তম্ভ দেখেন এবং এগুলোকে আখাত করেন মুসলিম স্থাপতাের সংযােজন হিসেবে। এরপর তাঁরা কল্পনা করেছেন যে, ক্রমে এই স্তম্ভ নির্মাণ প্রণালী উন্নত হয় (এবং সম্ভবত প্যায়ক্রমে প্রত্যেক মুঘল শাসকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গতি রেথে মূল প্রাসাদ থেকে ক্রমাবয়ে সারিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে থাকে। এবং স্থান পরিবর্তন করে তা শাজাহানের হারেমের পাঁচ হাজার মহিলার অক্তন্যা মমতাজের মৃত্যুর সময় ভিত্তির চারকোণে নিমিত হয়। তাই যদি হয়ে থাকে, বিলুপ্ত স্তর্ভেলিক কোথায় ?

মুসলিম ইতিবৃত্তকারদের দ্বারা ভুলপথে পরিচালিত রটিশ পণ্ডিতদের ধারণার অবাস্তবতা প্রতিপন্ন করার পর আমরা Cunningham এর বক্তব্যের মধ্যে ছড়ানো সত্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

Cunningham পরিপূর্ণ সঠিকভাবে লিখে গেছেন যে, প্রাসাদের চার কোণের স্তম্ভ নির্মাণ অ-মুসলিম রীতি। দিল্লীর তথাক্থিত হুমায়ুনের কবরের চারকোণে আর আগ্রায় তাজমহলের ভিত্তির চারকোণে যদি স্তম্ভ দেখা গিয়ে থাকে, তার কারণ হচ্ছে তুটোই জবরদখল করা হিন্দু প্রাসাদ, যা মুসলিমরা অল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলো। তাজের পার্যন্থ একটি প্রাসাদকে মসজিদ বলা হলেও উন্টোদিকের প্রামাদটিকে ব্যবহারের অযোগ্য, ব্যাখ্যার অতীত একই ধরণে নির্মিত 'জবাব' বলে
বোঝানো হয়। কাজেই, তাজের বিভিন্ন অংশের স্থচারু ব্যাখ্যা দিতে অসমথ
হয়ে 'উদ্ভট' আবোলতাবোল সব ব্যাখ্যা জড়ো করা হয়েছে। তাদের পরস্পরের
কোন সিল বা সাম্য আছে কিনা তা ভেবে দেখা হয়নি। ফলে, সামান্ত খুটিয়ে
দেখতে গেলেই জোডাতালিগুলো বিভিন্ন হয়ে যায়।

তাজের পরিমণ্ডলে পর্যবেক্ষণ অক্ষ্য রেখে মওলবা মইকুদীন আরো বলছেন, 'মদজিদের পিছন দিকের দেওয়ালের কাছেই আছে 'বদাই' স্তম্ভ।' তিনি এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিম্বে হতবৃদ্ধি হয়ে পড়েছেন। ভারতে 'বদাই' নামে অনেক প্রাচীন শহর আছে। বাদ করা বোঝাতে 'বদাই' শব্দটা এদেছে দংস্কৃত থেকে। যথন জানা গেলো যে, তাজমহলের উদ্ভব হয়েছে রাজ্ব-পুত প্রাদাদ হিদেবে শাজাহানের কয়েক শতাকা পূর্বে, বদাই ভাজকে প্রাদাদের জম্বক্ষ হিদেবে দহজেই ব্যাখ্যা করা চলে।

ভার বইয়ের ৫০ পাতায় মইন্থদীন বলছেন, বাদশানামার মতে শ্বতিস্তম্ভ হাট যে জায়গায় নির্মিত হয়েছিলো তা সম্পূর্ণ কগতে লেগেছিলো ১০০ বছর। ধরচ পড়েছে ৫০০০ টাকা। এর ম্লাবান পাথরের দরজা নির্মাণে লেগেছিলো ১০০০ টাকা।

স্পষ্টতই, ফ্রকির ও ভিথিরার প্রায়ই আনাগোনা হয় যে ক্বরে, তার মূল্যবান নরজার কোন দরকার নেই। এই ধরণের বায়বছল দরজার প্রয়োজন হয় শাসকদের জন্ম, মৃতদেহের জন্ম নয়।

এই চত্তরের অক্যান্য প্রাসাদ সম্পর্কে মইন্থদীনের বইয়ের ৬৪ পাতায় লেখা আছে 'শ্বতিসোধের ম্থ্য দরজা ও মহান প্রবেশ পথের মধ্যবর্তী জায়গাটিকে বলা হতো জিলোথানা।... তাজের অন্থম হিদেবে যে কয়টা প্রাসাদ ছিলো, তাদের একটা বিরাট অংশই এখন ভেঙ্গে পড়েছে।... জিলোথানার চার দেওয়ালের মধ্যবর্তী জায়গাতে ছিলো ১২৮টা ঘর, যার মাত্র ৭৬টি বর্তমান আছে। বাগানের প্রাচীরের কাছে আছে হুটো থাসপুরা (বা বেরা জায়গা), যার প্রত্যেকটিতে আছে ৩২টি করে ঘর আর সেই সঙ্গে পরিচারকদের জন্ম ভত্তগুলিই দেউড়ি। (বর্তমানে পশ্চমদিকের পুরাতে আছে ফুলের টব। অপর পুরার

অর্দ্ধেকটা দথল করে আছে এক গোশালা)।' বর্ত্তমানেও তাজমহল দীমানার এই গোশালাটি আছে, যা প্রমাণ দেয় এর হিন্দু উৎদের।

বক্তব্যটি সতর্কভাবে পরাক্ষা করে দেখা দরকার। স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তাজমহন সীমানায় ছিলো অসংখ্য বাড়ী তিন বা চারতলা উঁচু, যাতে ছিলো শতশত কক্ষ। এত বিরাট মাত্রায় শত শত ঘরের এই জায়গার ব্যবস্থা কখনোই কবরের অস্ব হতে পারে না। বরং কেন্দ্রীয় বাড়ীটি প্রাসাদ হলেই এর প্রেয়োজনীয়তার যাথার্থ্য বোঝা যায়।

'পুরা' এই শব্দটা চলে আসছে সেই সময় থেকে, যথন রাজপুতদের আদি-কারে তাজমহল ছিলো। কারণ, সংস্কৃতে 'পুরা' শব্দটা বোঝায় ব্যস্ত জায়গাকে নিস্তব্ধ কবরকে নয়।

'থাসপুরা' এই শব্দটির 'থাস' এই ধ্বনিরও একটা রাজপুতীয় অর্থ আছে. কেননা, থসরা ছিলো রাজপুত রাজাদের ওপর নির্ত্তরশীল। তাজের সংলগ্ন বাড়ে নিয়ে থাসপুরা গঠিত হওয়ায় এটাই প্রমাণিত হয় য়ে, য়থন রাজপুত শাসক কেন্দ্রভিত্ত ভাজমহলে বাস করতেন, তার অনুগৃহীভরা সংলগ্ন ঘরগুলোনে থাকতো।

এমনকি নাঁচের তলার কেন্দ্রীয় কক্ষ্টিও স্থল্বভাবে কারুকার্থমণ্ডিত কর্বরাছিলো, যা বিলাসবছল প্রাসাদের পক্ষে বেমানান নয়। প্রাসাদিট জবব দথল করে মুসলিম করর হিসেবে ব্যবহার করার পর, মুসলিম শাসনে এর নীচ্তলায় প্রবেশ করাটা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো অমুসলিমের পক্ষে, শাইতই, যাতে এর অমুসলিম উৎপত্তির কথাটা ফাঁস হয়ে না যায়। Francis Bernier নামে শাজাহানের সভায় এক পর্বটককে ভেতরে চুকতে অস্থমতি দেওয়া হয়নি এই যুক্তিতে যে, তিনি মুসলিম না হওয়ায় তাঁর পদম্পর্শে জায়গাটি কল্যিত হয়ে যাবে। Bernier ও আমাদের বক্তরো পক্ষেই সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলছেন, 'গম্বজের নীচে আছে একটি কক্ষ যাতে রাথা আছে 'তাজে-মহিল' এর করের। বছরে একবার খুব ঘটা করে এর হার উন্মৃক্ত করা হয়। তবে তা ঐ একবার মাত্রই এবং কোন গুয়ানকে চুকতে দেওয়া হয় না, পাছে এর পবিত্রতা ক্ষ্ম হয়। আমি ভিতরটা দেখিনি কিছ ভনেছি যে এর চাইতে খবচ সাপেক্ষ এবং স্বন্ধর অহ্য কিছুর কল্পনাও করা

যায় না।' Barnier আমাদের আরো বলছেন যে, ক্লণতা সত্ত্বও শাজাহান স্বচ্ছল ছিলেন না। Bernier লিথছেন 'শাজাহান খুবই হিসেব করে থরচ করলেও তাঁর, হাতে কথনো ছয় কোটি টাকার বেশী অর্থ সঞ্চিত হয় নি।'

মৃঘলদের প্রচণ্ড ধনদম্পদের সম্পর্কে প্রচলিত সমস্ত উন্মন্ত কাহিনীই গুজবমাত্র। সন্দেহের কিছু নেই যে, প্রকাশ্যে ভারতীয় প্রজাদের কাছ থেকে লুঠন করে বা নানা ধরণের উদ্ভট কর ও মৃক্তিপন জ্যোর করে আদায় করে মৃঘলেরা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করভেন। কিন্তু থ্ব অল্প সময়ের জন্মই এই অথ তাদের অধিকারে থাকতো। সংগ্রহের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এগুলো থরচ হয়ে যেতো বিভিন্ন থাতে, কেননা, একদল পাপাচারী, দৃধিতচরিত্র, বিশাসঘাতক অমাত্যদের প্রচুর অর্থপ্রদানে তৈলাক্ত করতে হতো। কলে মৃসলিম শাসকদের টিকৈ থাকতে হতো লুঠন চালিয়ে এবং লুক্তিত অর্থ অকাতরে বিতরণ করাব মাধ্যমে। তাই শাসকদের নগদ অর্থে টান পড়তো।

কাজেই, ৩০ বংশরের রাজন্বকালে যিনি ৪৮টি মুখ্য অভিযান পরি-চালনা করেছিলেন এবং প্রায়ই তৃতিক্ষের সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেই শাজাহান হিন্দু রীভিতে নির্মাণ করেছিলেন বিলাসবছল তাজমহল, পুরনো দিল্লীর শহর. ছুমা মসজিদ এবং দিল্লীর লালকেলা, একথার ইঙ্গিত দেওয়াও অনৈতিহাসিক হবে। তারপর প্রশ্ন ওঠে, যার কেন্দ্রেই আছে ফতেপুর মসজিদ, সেই পুরনো দিল্লীর শহর যদি শাজাহান পত্তন করে থাকেন, কি প্রয়োজন ছিলো আবার ছুমা মসজিদ নির্মাণের ?

যথন মুসলিম শাসনকালের জাল করা নথিপত্রের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় ইতিহাস রচনা করা হয়েছিলো, তথন এই ধরণের অনেক প্রশ্নই বিবেচনা করা হয়নি।

Sir H. M. Elliot এই ধরণের মিধ্যা এবং জালিয়াতির কিছু রেথাচিত্র দিয়েছেন তাঁর আটথগু পুস্তকের ম্থবজে। Keene দেখেছিলেন যে 'ভারিখ-ই তাজমহল' গ্রন্থটা জালিয়াতি। একইভাবে ১৯৬৬ সালে Punjab Regional History Congress এ প্রমাণিত হয়েছে যে, গুরু গোবিন্দ সিংয়ের এই পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করে মালের কোটলার নবাবের ম্ঘল সম্রাটের নিকট লিখিত চিঠিটা জাল!

The Guide to the Taj of Agra বলছেন, 'জনশ্রুতি এই যে তাজমহলের প্রবেশপথে হুটো রূপোর দরজা ছিলো।'

মওলবী মইন্তদ্দীনের বইয়ের ২১ পাতায় উল্লেখিত আছে, 'কবরের চার পালে নীরেট সোনার গরাদ (পরে ষা র্ম্বর দ্বারা পরিবর্তিত ইয়েছিলো) ১৬৩২ সালের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। শংক্ষাহান এই শ্বতিসোধের থরচ নির্বাহের জন্ম একটা শহরতলির পত্তন করেন এবং ছকুম দেন মধ্যবর্তী পাহাড়গুলিকে গুড়িয়ে দেবার, যাতে তারা এই ব্যাপারে বাধা হয়ে না দাভায়। এই বিবরণগুলি খুবই চিন্তাকর্ষক, কেননা সেই সময়ের কোন ইংরেজ প্র্টকের তাজ সম্বন্ধে কোন বিবরণ পাই না।'

প্রশঙ্গত, এখানে যে পাহাড়ের কথা বলা আছে, তা নির্মাণ করেছিলেন রাজপুত শাসকেরা, তাজ প্রাসাদের স্থ্যক্ষার জন্ম। তাজেব প্রবেশ পথের কাছে এই ধরণের কিছু পাহাড় এখনও আছে।

আত্মরক্ষামূলক এই উঁচু চিবি ছাড়াও তাজের ছিলো আবেকটা স্বক্ষার আয়োজন। তা হলো তুর্গপরিথা। প্রাসাদের পশ্চাৎভাগে যম্না নদীই পরিথার কাজ করলেও, এথনও একটা শুক্নো পরিথা দেখা যাবে, তাজমহলের দিকে মূথ করে দাঁডালে এর দক্ষিণ দিকে, লাল পাথরের দেওয়ালের বাইরে।

এই সব স্থারক্ষানুলক স্থাপত।ই প্রমাণ করে যে, তাজমহলের উৎপত্তি হয়েছিলো প্রাসাদ হিসেবে, কবর হিসেবে নয়।

তপরের পরিচেছদগুলো খুঁটিয়ে দেখলে অনেক তথ্য জানা যায়। একজন বলছেন রপোর দরজার কথা, অপরজন বলছেন কবরের জায়গাটি যিরে সোনার গরাদের কথা। শাজাহান যদি এই সমস্ত বস্তু প্রতিষ্ঠিত করিয়ে থাকেন, কে বা কারা এগুলো সরালো তার কোন কারণ বা উল্লেখ নেই কেন ?

তাঁর Handbook এর ১৬০ পাতায় Keene লিখছেন, 'শোনা ঘায় আদিতে ছিলো হুটো রূপোর দরজা, যার মূল্য ছিলো ১,২৭,০০০ টাকা।' স্পষ্টতই, শাজাহান যথন হিন্দু প্রানাদটিকে মুদলিম কবরে পরিণত করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করলেন, তিনি এই দরজাগুলো গালিয়ে কেলার জন্ম তাঁর কোষাগারে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

রূপোর দরজা আর সোনার গরাদ হচ্ছে প্রাদাদের বৈশিষ্ট্য, কবরের নয়।
নিজের প্রাদাদে ঐ ধরনের কিছু না ধাকলেও শাজাহান তাঁর স্ত্রীর কবরে
সেগুলো স্থাপিত করেছিলেন এটা বিশ্বাস করা চূড়ান্ত ভাবেই অসম্ভব।
শাজাহানের ক্বপণ, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর ও গবিত স্বভাব সম্পর্কে বিশ্ববাসীর অজ্ঞতার
পরিমাণই শুধু এতে বোঝা যায়।

যদি মমতাজের মৃত্যু ১৬০০ বা ১৬০১ দালে হয়ে থাকে, কি করে নীরেট দোনার গরাদ ১৬০০ দালের মধ্যে কবরের চারপাশে রাথা সম্ভব হয়েছিলো? একটা জায়গা দথল করে প্রস্থাবিত কবরের একটা নক্সা স্থির করতে, নক্সাটি তৈরী করাতে, ভিত্তি খুঁডতে, মালমদলা জোগাড করতে, বাড়ীটি নির্মাণ করতে, দোনার গরাদের নির্দেশ দিতে, একে লাগাতে, আরে চুরি হওয়া নিবারণের জন্ম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে বেশ ক্ষেক বছর লাগার কথা। এ সব কাজই কি এক বা তু বছরে করা সম্ভব ?

এখানেই পাওয়া যাচ্ছে স্বস্পষ্ট, অপরিবর্ত্তনীয়, দৃশ্যমান প্রমাণ য়ে, কাল্লনিক ইন্দো-সারাসেনীয় স্থাপত্যের মাধ্যমে নয়, তাজের উৎপত্তি হয়েছিলো প্রাচীন 'হিন্দু শিল্প শাস্তের' রীতি অন্নসারে।

হিন্দু মন্দিরের সঙ্গে তাজমহলের স্থাপতারীতির সাদৃশ্য বিখ্যাতর্টিশ স্থপতি Havell এর পূর্বেই উদ্ধৃত মন্তবেরে (তাজমহল হচ্ছে হিন্দু নির্মাণ রীতিতে নির্মিত)সঙ্গে মিলিযেদেখলে পাঠকেরমনে কোন সন্দেহইথাকবেনা যে, তাজমহল হচ্ছে হিন্দু ধারাতে নির্মিত প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ। বাদশানামাতেও স্বীকার করা আছে যে, এটা ছিলো একটা গম্বুজ্যুক্ত প্রাচীন প্রাসাদ।

সন্মুখের বাগানের জায়গাটুকু তাজ প্রাসাদের মর্মর চন্থরের প্রায় দিওণ জায়তনের। কাজেই, Vincent Smith তাঁর 'Akbar the Great Moghul' বইয়ের নবম পৃষ্ঠায় তাজকে উত্থান প্রাসাদ হিসেবে বর্ণনা করেছেন যাতে মুঘল সমাট বাবর ১৫৩০ সালে মারা যান, শাজাহানের স্ত্রী মমতাজের মৃত্যুর একশ বছর আগে।

সেই একই প্রাসাদ বাবর বর্ণনা করেছেন তাঁর স্থৃতিকথায়, একটি চতুর্পার্যস্থ সম্ভ এবং কেন্দ্রে গমুজ যুক্ত গ্রাসাদ হিসেবে।

# উনবিংশ অধ্যায়

### শিলালিপি।

ভাজ্বমহল নির্মাণ সম্পর্কে শাজাহান-ইতিকথার অলীকত্বের সব চাইতে বড়ো প্রমাণ হচ্ছে যে, ভাজমহলে থোদিত অসংখ্য লিপির কোনটাতেই এই নামটির উল্লেখ নেই।

ভাজমহলের গায়ে কোরাণের ১৪টি অধ্যায় খোদিত করা আছে। এ ছাড়া আছে ধর্ম বিষয় বর্জিত কিছু খোদাই, যার কোনটাতেই দ্রতম ইন্ধিতও নেই যে, শাজাহান ভাজমহল নির্মাণ করেছিলেন। শাজাহানের নির্দেশে ভাজমহল নির্মিত হলে তিনি কি দেয়ালের গায়ে খোদিত অসংখ্য লিপিতে এই কবরের পরিকল্পনা থেকে শেষ করা পর্যস্ত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করাতেন না? অথবা তিনি কি মর্মর ও লালপাথরের এই বিরাট ব্যয়বহুল ক্বতিত্বের কথা ভবিশ্বত প্রথিবীকে জানিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতেন না?

Keene এর Handbook for Visitors to Agra বইয়ের ১৭০-১৭৪ পৃষ্ঠায় এই দেয়াল-লিপির প্রতিচিত্র দেওয়া আছে। Keene বলেছেন, 'স্বৃতিন্তন্ত প্রকোষ্ঠটির দেয়াল এবং ছাদ বেশ কাফকার্যমণ্ডিত, আর এর খিলান ও
মধ্যবর্ত্তী জায়গায় খোদিত আছে কোরাণের উদ্ধৃতি, যা শেষ হচ্ছে, নগণ্য
ব্যক্তি আমানত খান শিরাজী কর্তৃক ১০৪৮ হিজরীতে সম্রাটের রাজত্বের খাদশ
বর্ষে (১৬০৯ সালে) লিখিত হইয়াছে।'

কাজেই তাজমহল নির্মাণের কাজে নিযুক্ত অক্সতম শ্রেষ্ঠ কারিগর হিসেবে যে আমানত থান শিরাজীর কথা গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়, তিনি প্রতিপন্ন হলেন একজন নগণ্য থোদাই কারক হিসেবে, যেমনটি দেখা যায় রান্নার বাসন-পত্র বা পাথরের খণ্ড বিক্রী করার দোকানে।

ধার স্থৃতিতে শাজাহান তাজমহল নির্মাণ করিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়, সেই মমতাজের স্থৃতিস্তস্তে খোদিত লিপিতেও পরিকল্পনা সম্বন্ধে কোনও ইন্ধিত নেই। Keene লিথছেন, মমতাজের স্থৃতিস্তস্ত কার্সীভাষায় কোরাণের লিপি লারা সজ্জিত। এতে আছে ঈশ্রের ১০টি নাম আর একটি সরল স্থৃতিকলক:— 'মমতাজ্বমহল নামে পরিচিত আজুমিন্দ-বাহু-বেগমের সমাধি, যিনি মারা যান ১০৪০ হিজরীতে (১৬২৯ খুটাবেদ)।'

শাজাহান যদি তাঁর পত্নীর উদ্দেশ্যে একটা বয়েবছল কবর নির্মাণের নির্দেশ দিতেন, তবে তাঁর স্মৃতিস্তম্যে এই সম্পর্কে কিছু গল্পে থাকা স্বাভাবিক ছিলো। সমস্ত মধার্থীয় ইতিহাসই দাবী করে আসছে যে, ভারতের মুসলিম শাসকেরা নিজের এবং নিকট আত্মীয়দের জন্ম বিলাসবছল সমাধি নির্মাণের কাজে পরস্পরের সঙ্গে প্রভিদ্দিতা করতেন। এই দাবীটা অবশ্য একেবারেই অলীক এবং স্বাভাবিক মাহুষের স্বভাববিক্ষা। তাহলেও, এই অসংখ্য ভ্রান্ত ঐতিহাসিকের কথা বিশ্বাস করেই আমরা জিজ্ঞেদ করতে চাই, যাঁরা আশ্বর্ষ সব কবর বেছে নেবার জন্ম এত আগ্রহী ছিলেন, তাঁরা কি চাইবেন না এই সবের নির্মাণ ক্বতিত্বের কথা ওই কবরের গায়ে থোদাই করে রেথে যেতে?

ওপরের খোদিত লিপি থেকে যে প্রয়োজনীর তথ্য জানা যায় তা হচ্ছে, মমতাজের মৃত্যুকাল নির্দিষ্ট করা হয়েছে ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে। আগেই আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন ঐতিহাসিকের। দাবী করেছেন যে, মমতাজ মার। গেছেন ১৬০০ বা ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে। এই সমস্ত বিবরণ থেকে যে সার কথাটুকু স্বামরা জানতে পারি তা হচ্ছে, মমতাজ ১৬২৯ থেকে ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে মারা গেছেন। যিনি সম্রাটের চোখের মণি ছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয় এবং যাঁর নিমিত্ত একটা সৌন্দর্যময় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছিলো বলে পৃথিবীটাকে বিশ্বাস করানো হয়, সেই মহিলার সঠিক মৃত্যু সময়ের তিন বৎসরের একটা আহুমানিক কাল ধরা হয়, এটা খুবই আকর্ষের। পুরো বাপারটার অন্তর্নিহিত সত্যি সাধারণকে এখনও বলা হয় নি। তাদেরকে নানারকম ধেঁ। যাটে গল্প শুনিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখা হয়েছে। তাঁরা জানেন না যে, যথন নির্জলা সভ্যি খুঁজতে যাওয়া হয়, শাজাহান-ইতিকথার সমস্টাই মিলিয়ে যায় পৈশাচিক জালিয়াতি হিসেবে। মমতাজ ছিলেন শাজাহানের হারেমের পাঁচ হাজার মহিলার অন্ততম, কাজেই তাঁর মৃত্যু কোনও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল না। ফলে তাঁর মৃত্যুর সঠিক তারিখ লিপিবদ্ধ করে রাখা एश नि।

মমতাজের শ্বতিশুস্তের ঠিক নীচে. মাটির নীচের প্রকোঠে তাঁর আসল কবর আছে বলে বিশ্বাস করা হয়। Keene বলছেন, মমতাজের শ্বতিক্ষলকটি তাঁর

শ্বতিস্তম্ভের গায়ে খোদিত লিপির অন্তরূপ। তার মানে হচ্ছে, ঐ কবরের গায়ে খোদিত লিপি আর ওপরের শ্বতিস্তম্ভের গায়ে খোদিত লিপি প্রায় হুবহু<sup>®</sup>এক।

যদি দাবী করা হয় যে, শাজাহান এত বিনয়ী ছিলেন যে, তাজমহল
নির্মাণের ক্লতিত্বের কথা লিথে রাখতে চাননি প্রেক্তপক্ষে তিনি ছিলেন মিথা
অহংকার সম্পন্ন ও গবিত স্বভাবের ), মৃত্যুর পর তাঁর কবর ও শ্বতিশুস্তে লিপি
উৎকীর্ণ করার সময় অক্সরাও তো সে কথা লিখে যেতে পারতেন। কিন্তু
তাঁরাও সাহস করে তা করতে পারেন নি। কি করেই বা পারবেন, যথন
তাঁনের সমসাময়িকরা জানতেন যে, জন্মসিংহের কাছ থেকে দখল করা একটি
বায়বহল প্রাসাদে মমতাজ ও শাজাহানকে কবরস্থ করা হয়েছিলো? কাজেই,
আমরা মনে করি যে, শাজাহানের তরক থেকে এই ধরণের কোন দাবীর
অন্প্রস্থিতি অযৌক্তিক নয়।

শাজাহান নারা যান ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে স্ত্রী মমতাজের মৃত্যুর প্রায় ৩৬ বছর পরে। Keene বলছেন, শাজাহানের স্মৃতিস্তস্তে ফার্সীতে কোরাণের বাণী ছাড়াও লিপিবদ্ধ আছে, 'সেই মহান সম্রাটের স্মৃতিস্তস্ত ও পবিত্র শেষ বিশ্রামের জায়গা, বেহশ তে যাঁর আশ্রেয় এবং নক্ষত্রখচিত আকাশে যাঁর আস্তানা। শান্তির এলাকার তিনি বাসিন্দা। দ্বিতীয় সাহির কিরাণ বীর সম্রাট শাজাহান। তাঁর এই স্মৃতিসােধ উত্তরোত্তর বর্ধমান হোক এবং বেহেশ্তেই হোক তাঁর আশ্রয়। এই নশ্বর পৃথিবী থেকে অনস্ত জগতে তিনি মহাপ্রস্থান করেন রজব মাসের ২৮ তারিখের রাত্রিতে ১০৭৬ হিজরীতে (১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে)।

মর্মর প্রানাদের পশ্চিমদিকেই আছে আরেকটা প্রানাদ, শাজাহান দথল করে নেবার পর থেকেই যাকে মসজিদ বলে অভিহিত করা হয়ে আসছে। এর থিলানেও উৎকীর্ণ আছে কোরাণের বানা। Keene বলছেন, এ ছাড়াও আছে অনেকগুলো গোলাকার মর্মরথগু, যাতে লেখা আছে 'ইয়া কাফি' (হে সর্বসম্পূর্ণ) এবং আল্লা (ঈশ্বর)'।

কাজেই যে সমস্ত লিপির কথা আমরা উদ্ধৃত করেছি, তার কোনটাতেই শাজাহান কর্তৃক তাজমহল নির্মাণের দ্রতম ইন্ধিত বা উল্লেখ নেই। যে সমাট সমগ্র প্রাসাদ, শ্বভিন্তন্ত তৃটির এবং কবর তৃটির জাগাগোড়া নানা ধরনের লিপি খোদিত করিয়েছেন, প্রাসাদটির নির্মাণ সম্পর্কে তিনি কোন প্রামাণ্য লিপি রাখবেন না, এটা ধারণা করা কষ্টকর। এই জন্মজ্ঞে এবং এরসঙ্গে জামাদের আহরিত জন্মান্ত পরিষ্কার লাবে প্রমাণ করে যে, শাজাহান তাার স্ত্রীকে সমাহিত করার জন্ত একটি হিন্দু প্রাসাদ দখল করেন, নিজে কিছু নির্মাণ করান নি। তাজমহলের গায়ে উৎকীর্ণ লিপিগুলো সবই হালকা চালের, যেমনটি বনভোজনকারীরা অক্টের দেয়ালে করে থাকেন। এই লিপিগুলোই বোঝাচ্ছে যে, তাজমহল শাজাহানের সম্পত্তি নয়।

# বিংশ অধ্যায়

### তাজমহল শিবমন্দির হতে পারে

শাজাহানের আদিষ্ট ইতিহাস বাদশানামাতে তাজমহল একটি দখল করা হিন্দু প্রাসাদ, একথা স্বীকার করা থাকলেও, আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি যে, এর ভিত্তির নক্ষা হিন্দু মন্দিরের নক্সার সঙ্গে হুবছ মিলে যায়। বটেশ্বর শিলালিপি নামে পরিচিত একটি শিলালিপি লক্ষ্ণো মিউজিয়ামে আছে। এতে ইঙ্গিত দেওয়া আছে যে, তাজমহল ১১৫৫ সালে নির্মিত শিবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি হিন্দু মন্দির।

এই সংস্কৃতে উৎকীর্ণ লিপির

আছে ৩৪টি স্তবক, যার মধ্যে ২৫. ২৬ এবং ৩৪ নম্বরের স্তবকগুলি এই আলোচনায় প্রাদক্ষিক হওয়ায় এর অন্তবাদ দেওয়া হলো।

'তিনি ( সম্রাট প্রমাদ্রিদেব ) একটা প্রাসাদ নির্মাণ করালেন আর এর অভান্তরস্থ বিষ্ণু মৃত্তির পদতলে তিনি নতশিরে স্পর্শ করছেন।'

'সেই রকম, রাজা আরেকটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন সেই দেবতার উদ্দেশ্যে, বার মন্তকে আছে শাদা পাথরের অর্ধচন্দ্র। সেই স্থন্দর মন্দিরে অধিষ্ঠিত হয়ে দেবতা এত প্রসন্ন হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর হিমালয় নিবাস কৈলাস পর্বতে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবেন নি।'

'এই লিপির তারিথ হচ্ছে ১২১২ বিক্রম সংবত, আখিন মাস, রবিবার, শুকা পঞ্চমী।'

উপরে অনৃদিত লিপিটি পাওয়া বাবে Kharjurwahak alias wartaman (modern) Khajuraho বইতে, বার লেখক D. J. Kale। আরও পাওয়া বাবে Epigraphia Indicaর প্রথম খণ্ডে ২৭০-২৭৪ প্রায়। তাঁর বইয়ের ১২৪ পৃষ্ঠায় Kale বলছেন, 'আগ্রার কাছেই মৌজা বটেশরে প্রাপ্ত এই শিলালিপিটি আছে লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামে। এটা হচ্ছে, সমাট পর-মাজিদেবের। তারিথ দেওয়া আছে ১২১২ বিক্রম সংবত, আন্দিন মাসের শুক্রা পঞ্চমী। এতে সব মিলিয়ে আছে ৩৪টি ন্তবক, যাতে বর্ণিত আছে চল্রাজেয় রাজবংশের উৎপত্তি এবং মুখ্য শাসকদের নাম। বটেশরে একটি টিবিতে এই লিপিটা পাওয়া যায়, পরে General Cunningham তা লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামে জমা দেন। এখনও তা সেখানেই আছে। বিষ্ণু ও শিবের জন্ম সমাট পরমাজিদেব যে হুটি স্থন্দর মর্মর মন্দির নির্মাণকরান, তা পরে মুসলিম আক্রমণে কল্মিত হয়। কোন দ্রদৃষ্টিসম্পান বিচক্ষণ ব্যক্তি মন্দির নির্মাণ সম্পাকিত এই শিলালিপিটি একটি টিবির মধ্যে ল্কিয়ে রাখেন। অনেক বছর এটা মাটির নীচে ল্কিয়ে ছিল, পরে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে খনন কার্য চালাবার সময় General Cunningham এটা খুঁজে পান।'

বটেশ্বর ভাজমহল থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত।

উপরে উদ্ধৃত পৃশুকের লেখক ঐ কালে স্পষ্টভাবে বলছেন যে, যে জায়গায় এই লিপিটি পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয়, বিধ্বংসী মুসলিম অভিযানের প্রাকালে কোন দ্রদর্শী ব্যক্তি বিশেষ উদ্দেশ্যে একে সতর্কভাবে মাটিচাপা দিয়ে রেখেছিলো।

এই শিলালিপিটি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এতে এখন থেকে ৮০০ বছরেরও আগে আগ্রায় তৃটি ধবধবে শাদা মর্মর প্রাদাদ নির্মাণের কথা বলা আছে। General Cunningham অক্ষিত চন্দ্রাত্তেয় ( ওরকে চান্দেল) বংশের তৃটি সময়পঞ্জী তুলে ধরা আছে Kale এর বইষে ১৪০-১৪১ পাতায়। সেই মতে পরমাদ্রিদেবের কাল হবে ১১৬৫ বা ১১৬৭ খুষ্টাব্দে।

প্রসঙ্গত, এই শিলালিপি কার্যকরভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছে এই অন্ধ বক্তব্যের যে, কেবল মাত্র মুগলিমরাই প্রথম ভারতে মর্মর প্রাসাদ নির্মাণ শুরু করেন ! আমরা আগেই দেখেছি যে, ভারতের মুগলিম শাসকেরা একটাও প্রাসাদ, খাল, তুর্গ, কবর বা মসজিদ, তা লাল বা সাদা যে পাথরেরই হোকনা, নির্মাণ করান নি । তাঁরা পূর্ববর্তী হিন্দু প্রাসাদগুলো দখল করে ব্যবহার করেছেন মাত্র।

আমাদের মতে বটেশ্বর সিপিতে যে ছটি প্রাসাদের উল্লেখ করা আছে তা এখনও আগ্রায় মর্মবের সমন্ত জাঁকিজমক নিয়ে বর্তমান। তারাই ইচ্ছে ইতমাদ-উদ্দৌলার কবর আর তাজমহল।

শিলালিপিতে রাজার প্রাণাদ হিনাবে যা উল্লেখিত আছে, তা হচ্ছে, ইতমাদ-উদ্দৌলার কবর, আর চন্দ্রমৌলিশ্বর (শিব) মন্দির হচ্ছে তাজমহল। ভারতীয় ইতিহাসের পণ্ডিতদের ব্যর্থতার একটা কারণ হলো যে, তাঁরা সরলভাবে বিশ্বাস করেছেন যে, ভারতে জাঁকজমকপুর্ণ মসজিদও করর মুসলিমরা নির্সাণ করিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের নির্মিত অন্তরূপ কোন প্রাসাদের অন্তিন্তু দেখা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গর্বের সঙ্গে যাকে ইতমাদউদ্দৌলার করর বলে দেখানো হয়, তা অর্থহীন হয়ে পড়ে, যদি না ঐতিহাসিকেরা দেখাতে পারেন সেই প্রাসাদ, জীবিত অবস্থায় যেখানে মহামান্ত সভাসদ ইতমাদউদ্দৌলা থাকতেন। আমাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে, ইতমাদউদ্দৌলা বাস করতেন সেই প্রাসাদেই, সেখানে তাঁকে কররস্থ করা হ্যেছে বলে বিশ্বাস করা হয়, আর এই বাডিটা হচ্ছে একটি আত্মসাৎ করা হিন্দু প্রাসাদ। স্পষ্টতেই, বটেশ্বব লিপিতে উল্লেখিত রাজার প্রাসাদ হচ্ছে এই বাডিটা। ইতমাদউদ্দৌলা সেই প্রাসাদেই বাস করতেন।

নিম্নলিখিত কারণে তাজমহলকে সেই চন্দ্রমৌলিশ্বর (শিব) মন্দির বলে আমরা বলতে চাইছি—

- ১। এটা হচ্ছে ধ্বধবে সাদা মর্মর পাথরের তৈরী, শিলালিপিতে যা উল্লেখিত আছে।
  - ১। এর চূড়ায় আছে ত্রিশূল, যা কেবল শিবেরই প্রতীক।
- ৩। মন্দিরটির সৌন্দর্য এতই চিত্তাকর্ষক ছিলো যে, বলা হয় যে, শিব তাঁর হিমালযুম্ভ কৈলাস শিশুরের আশ্রয়ে আর ফিরে যাবার কথা চিন্তা করেন নি।
- ৪: আমরা এই বইয়ে অক্সত্র বলেছি যে, তাজমহলের বাগানে আছে হিন্দুদের কাছে পবিত্র অনেক গাছ। এদের মধ্যে আছে বেল ও হরশৃক্রি, বার পাতা ও ফুল শিব পূজায় আবশ্যক বলে মনে করা হয়।
- ৫। শাজাহান ও তাঁর স্ত্রী আজু মন্দ-বাস্থ বেগমের শ্বতিশুভ আছে তাজমলের যে কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠে, তার চার পাশে আছে আটটি আটকোণা ধর, যা হিন্দু রীতি অন্ন্যায়ী, ভক্তদের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করার রান্তা হিসাবে ব্যবস্থত হতো।
- ৬। এই ঘরগুলির প্রত্যেকটির মধ্য দিয়ে যখন ভক্তেরা যেতেন, তাঁরা ছিদ্রপথে দেখতে পেতেন দেই আটকোণা কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলটি, যাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিলো।
  - ৭। তাজমহলের কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠের ওপরের গমুজটি প্রতিধ্বনিত করতো

সেই সোৎফুল্প শব্দ, তাগুৰনৃত্যরত শিবের আরাধনার অঙ্গ হিসাবে যা স্থায়ী করা হতে। শাঁথে ফুঁ দিয়ে, বাছ বাজিয়ে, আর ঘণ্টাধ্বনি করে।

- ৮। গমুজ হচ্ছে শিবমন্দিরের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যার মধ্য থেকে ঝোলাঁনোং পাকতো জলের কলসী, শিবলিক্তে অভিষিক্ত করার জন্ম।
- ন। তাজমহলের অঙ্গ হিসাবে যে রূপোর দরজা আর সোনার গরাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা বর্তমান কালেও হিন্দু মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হিসাবে দৃশ্যমান। যদি বিশাস করা হয় যে, মমতাজের কবরের জন্মই এই সোনায় গরাদগুলো রাখা হয়েছিল এবং পরে তা সরিয়ে ফেলা হয়, তাহলে গরাদ আটকানোর জন্ম ব্যবহৃত মর্মরের ঠেকনাগুলোতে ছিদ্র দেখা যেত। কিন্তু এই ধরনের কোন ছিদ্র নেই। কাজেই, বোঝা যাচ্ছে, শাজাহান নিজেই এই প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের সোনার গরাদগুলো সরিয়ে রাজকোষে জমা দিয়েছিলেন। পরে ঐ হিন্দুর্যুতির আশ্রয়স্থলে মুসলিম কবর নির্মিত হয়।
- > । তাজমহলের প্রদর্শকের। এখনো উল্লেখ করে গম্বুজের একেবাথে ওপর থেকে শ্বতিশুস্তেব ওপর একফোটা বৃষ্টির জন পড়ার রীতির কথা। স্পষ্টতই, এটা জলের কলসী থেকে শিবলিঙ্গের ওপর জল পড়ার অতীত শ্বতিক রেশমাত্র।
- ১১। Taveinier উল্লেখ করেছেন তাজমহল প্রানাদ অন্নর্থন্ধ ছয়টি প্রশন্ত চত্তবের কথা, যেখানে বাজার বসতো। এটা সাধারণ জ্ঞানের বিষয় যে, ছিন্দু ঐতিহে বাজার এবং মেলা বসতো হিন্দু জীবনের কেন্দ্রবস্ত মন্দিরকে ঘিরে।
- ১২। গম্বুজের নীচে তাজমহলের মর্মরের বাঁকানো প্রধান প্রবেশদারের মাথায় খচিত আছে ত্রিশূল, যা একমাত্র মহাদেবেরই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হাতিয়ার। এতে আছে কিছু লাল ও সাদা দাগ, ঠিক যেমনটি হিন্দুরা তাঁদের কপালে ধারণ করেন। প্রধান দরজার মাথায় এই ত্রিশূল থাকাটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, এটা যে শিবমন্দির ভাতে কোন ভূল নেই। কাজেই, ভাজমহল আদিতে শিব মন্দিরই ছিলো।
- ১৩। মর্মর প্রাসাদের দিকে মুথ করে দাড়ালে ভাজমহলের ডান দিকে লাল পাথরের উঠানে গম্বুজের শীর্ষোখিত ত্রিশূলের অগ্রভাগের একটা পূর্ণ দৈর্ঘ্য নক্ষা অঙ্কিত আছে দেখা যায়। এটা আবারও প্রমাণ করে হিন্দু উৎদের কথা, কেননা হিন্দু স্থাপত্যের রীতি অন্থয়ায়ী প্রত্যেক সৌধের নির্মাণে ব্যবহৃত্ত মাপের আকার ঐ সৌধের কোথাও খোদাই করে রাখাহয়। ভাজমহলের ক্ষেত্রে এর ত্রিশ্লের অগ্রভাগের মাপকে ভিত্তি করে শিব মন্দিরটি গড়ে ভোলা হয়েছিলো।

কিছু লোক বিশেষভাবে এটাই দেখাতে চান যে, তাজমহলের গম্জের গিলটি করা শীর্ষে আরবী লিপিতে খোদিত আছে 'আল্লাহো আকরর' অর্থাৎ 'ঈশ্বর মহান'। শাজাহান হিন্দু প্রাসাদটি মুসলিম উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবার জন্ত দখল করার পর যে এই অক্ষরগুলি খোদিত হয়েছিলো তা বোঝা যায় এই থেকে যে, লাল পাথরের উঠানের দক্ষিণে অঙ্কিত ঐ ত্রিশ্লের প্রতিম্তিতে এই অক্ষরগুলি খোদিত নেই।

মর্মরের উচু মঞ্চের পিছনে, লাল পাথরের উঠানের নীচে নদীর দিকে মৃশ করে আছে দীর্ঘ একসার স্থপরিসর কাককার্য খচিত প্রকোষ্ঠ। এর সঙ্গেই আছে একটা লম্বা ঢাকা বারান্দা, যা ঐ সারির পুরো দৈর্ঘ্য পর্যন্ত প্রসারিত। যেখানে মৃতদেহ রাখা হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়, সেই নীচের কেন্দ্রীর প্রকোষ্ঠের নীচের তলের এই প্রকোষ্ঠগুলিতে কাককার্য থাকতো না, যম্বি তাজমহল সতাই মুসলিম কবর হতো।

এ ছাড়াও আছে, ঐ কবর রাখা নীচের কেন্দ্রীয় প্রকোষ্টের ঠিক নীচে আরেকটা আটকোণা ঘর। মনে হয় সমস্ত দর্শকদেরই ভুল বোঝানো হচ্ছে। মমতাজের মৃতদেহ যদি আদে তাজমহলে কবরস্থ করা হয়ে পাকে, তবে তা মাটির সমতলের প্রকোষ্ঠে বা তার নীচের প্রকোষ্ঠে নেই।

এই তথাকথিত কবরের ঠিক নীচের যে প্রকোষ্ঠটি ইট এবং চুণ দিয়ে বছ করে দেওয়া হয়েছে মনে হয়, সেখানে হিন্দু লিপি বা মুর্ভি থাকতে পারে। অনুরূপ ভাবে, লালপাথরের চন্তরের নীচে পূর্ব পশ্চিমে প্রসারিত ঢাকা প্রথটিও বদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আবার নদীর দিকে মুখ করা লাল পাথরের চন্তরের নীচের সারিবদ্ধ ঘরগুলির বায়রক্রের অনুরূপ ঘারাক্বতি মুখও দেয়াল তুলে বছ করে দেওয়া হয়েছে। এই সব কুন্সী বাধা যদি অপসারিত হয়, য়মুনা নদীর ঠাণ্ডা বাতাস এবং প্র্যালোকে উন্তাসিত নানা রংয়ে চিত্রিত ভাজমহলের এই নীচের তলার কক্ষণ্ডলি দর্শকের আনন্দের কারণ হতে পারে, যেমনটি হতো শাজাহানের আমলের আগে। কাজেই এটাই সন্তাব্য যে, নদীর পাড় পর্যন্ত ভাজমহলের মর্মর ভিত্তির নীচে সব মিলিয়ে চারটি বা পাচটি তলা আচে।

28। তাজমহল কথাটিও কার্সী থেকে অনেক দ্র। এটি একটি সংশ্বত শব্দ 'ভেজ মহা আলয়' অর্থাৎ উজ্জলতম'প্রাসাদ কথাটির অপলংশ। একে উজ্জলতম প্রাসাদ বলা হতো এই কারণে যে, স্থালোকে ও চন্দ্রালোকে এর গা থেকে একটা উজ্জল ছটা প্রতিষ্কলিত হতো। এই নামটা আরো দেওরা হয়েছে এই জন্তু যে, শিবের নেত্র থেকে 'ভেজ' বা জ্যোতি বিচ্ছুরিত হর বলে ধারণা করা হয়। মমতাজমহলের নাম থেকে এই তাজমহল নামটা এদেছে, এই ধারণা একটু খুঁটিয়ে দেখলেই ভিত্তিহীন বলে বোঝা যায়। প্রথমত, শাজাহান নির্দেশিত ইতিহাদে প্রচলিত বিশ্বাদার্যায়ী তুলমহলে কমাহিত নহিলার নাম পাওয়া যায় মমতাজ উল-জামানি, মমতাজমহল নয়। বিভীয়ত, প্রযোজনীয় এবং বিশিষ্ট 'মম' ক 'টো বাদ দিয়ে বাকি' 'তাজমহল' দিয়ে প্রাদাদের নামকরণটা যুক্তিগ্রাহ্থ নয়। তৃতীয়ত, যদি কেউ এই 'তাজমহল' কথাটার অহ্য অর্থ উদ্ধার করতে চেষ্টা করেন, তবে তা দাঁড়াবে 'প্রাদাদের মুক্ট', কিন্তু তাজমহলের পরিচিতি কবর হিদাদে। চতুর্থত, মুদলিম ইতিহাদ বা লোকগাথায় এর অনুরূপ কোন সংজ্ঞা নেই। তাজমহল শব্দটির ফদি বেশী প্রচলন থাকতো পৃথিবীর অহ্যান্ত জাযগায় মুদলিম কবর অথবা প্রাদাদের প্রসঙ্গে এর কথা অবশ্বাই শোনা যেতো।

১৫। বটেশ্বর শিলালিপির সাহায্যে আমরা বর্তমান কাল পর্যন্ত তাজমহলের মোট ৮০০ বছরেরও বেশী ইতিহাদের কিছুটা খোঁজ পাই। মনে হয় ভাজমহল ওরফে তেজ মহালয়ের উদ্ভব হয়ে<sup>†</sup>ছলো শিব মন্দির হিলাবে ১১৫৫ প্রষ্টাব্দে। উপাস্থা দেবতা শিবকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় হিন্দু আশ্বিন মাদের রবিবার, শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে। ১২০৬ সালের কিছু পরে যথন দিল্লীতে মৃতিদ্বেষী স্থলতানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো, তথন এই মন্দিরটি দথল করা হয়। মূর্তিটি বাইরে ফেলে দিয়ে একে প্রাপাদ হিসেবে ব্যবহৃত করা হতে শাকে। ৩৭১ বছর পর মুঘল সমাট বাবরের আত্মজীবনীতে ( ১৫২৬ থ্রীষ্টাব্দে ) এর উল্লেখ দেখে আমর। এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছি। পূর্বস্থরী ইবাহিম লোদীর কাছ থেকে তিনি এই প্রাসাদ অধিকার করেন। বাবরের পুত্র হুমাযুনের পরাজ্যের পর পরাজ্য ঘটতে থাকে। ১৫৩৮ সালের কাছাকাছি ভাজমহল বা ভেজমহালয় পুনরায় হিন্দুদের অধিকারে যায়। এই সিদ্ধান্তে আসার কারণ হচ্ছে যে, ১৫৫৬ সালের ৬ই মে ত্মায়্নের পুত্র আকবর পানি-পধের যুদ্ধে হিন্দু যোদ্ধা হিমুকে পরাজিত করে দিল্লী-আগ্রা-ফতেপুরদিক্রি অঞ্চল পুনরায় অধিকার করেন। আকবর জয়পুরের রাজপরিবারকে এই প্রাসাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন নি, কেন না এই জ্বয়পুর পরিবার ছিলেন তাঁর সবচাইতে শক্তিশালী মিত্র এবং এ দের দলপতি ভগবান দাস ও মান সিংহ ছিলেন তার অতি বিশ্বস্ত সেনাপতি। ছমায়নের পরাজ্ঞায়ের পর যে ভাজমহল জয়পুরের রাজপরিবারের অধিকারে চলে যায়, তা বোঝা যায় শাজাহান নির্দেশিত ইতিহাস থেকে, যাতে স্বীকার করা আছে যে, তাজমহল দখল করা হয়েছিলো রাজপরিবারের তদানীস্তন কর্তা জয়সিংহের হাত থেকে। কাজেই, আমরা ১১৫৫ সাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত তাজমহলের

একটা সন্ধত ইতিছাস পাই। ৮০০ বছরেরও অধিক এর অভিত্বকালে, আমরা বলতে পারি, এর উত্তব হয়েছিলো শিবমন্দির হিদাবে এবং সেই প্রতিষ্ঠাই বজায় ছিলে। প্রায় একশো বছর পর্যন্ত। এর পরের তিনশো বছরে কথনো তা প্রাসাদ হিদাবে ব্যবহৃত হয়েছিলো, কথনো বা আবার মন্দিরে রূপায়িত হয়েছিলো। ১৬৩০ সালের পর থেকে এই উজ্জ্বল প্রাসাদ (তেক্ত মহা আলর) কবরে রূপায়িত হয়ে এখনো কবর হিদাবেই চলে আসছে।

১৬। ত্রিশ্লের অগ্রভাগ ছাড়াও তাজে আছে আরো অনেক হিন্দু প্রতীক, যেমন স্বন্থিকা, পদ্ম এবং দেবনাগরী লিপিতে হিন্দু মন্ত্র 'ওম'।

দর্শকেরা ভিতরের মর্মরের দেয়ালের গায়ে ফুল-কাটা নক্সার ওপর বড় হরকে খোদিত 'ওম' কথাটি লক্ষ্য করে থাকতে পারেন। কবর দেখার প্রক্রন্ত উৎসাহীরা নীচের কক্ষে নামার সিঁ ড়ির মাথায় দাঁড়িযে দেখতে পারেন ভান এবং বাম দিকের দেয়ালে বুক সমান উচুতে রহস্থময় পবিত্র হিন্দু শব্দ 'ওম' খোদাই করা আছে ফুলকাটা নক্সায়।

সাদা গ্রীলের কাজ স্বন্ধিকা ও স্মৃতিস্তম্ভ ঘিরে থাকা গ্রীল করা দর**জার** কপাটের সীমান্তে অঙ্কিত লাল পদাও দেখা যায়।

'ওম', ত্রিশূল এবং মর্মর ভিত্তির নীচে লুকায়িত তিন দিকে ছড়ানো দারিবদ্ধ ঘরের অস্তিত্ব থেকে তথ্যান্ত্রসন্ধানীরা ভেবে দেখতে পারেন, মুসলিম আধিকারের আগে তাজমহল কোন বিরাট শৈব, হিন্দু বা তান্ত্রিক উপাসক দলের পরিকেন্দ্র ছিলো কিনা।

ভথাকথিত কবর দেখার জন্ম সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকলে মাঝামাঝি জায়গায় পাওয়া যায় একটা সমতল স্থান। এর তুপাশেই আছে বাঁকানো দেযাল। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ডানদিকের এবং বাঁ দিকের বাঁকানো দেয়াল অসমঞ্জস মর্মরের টুকরো দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ডানদিকের দেয়ালে যে আক্বতির মর্মরের টুকরো ব্যবহার করা হয়েছে, বাঁ দিকের দেয়ালে তা হয় নি। ইক্ষিত পাওয়া যায় যে, মর্মর ভিত্তির নীচে কবর কক্ষের পাশের প্রকোঠের প্রবেশপথগুলি ভরাট করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো শাজাহানের নির্দেশ, যখন এটি দখল করে মুদলিম কবরস্থানে পরিণত করা হয়। ঠিক এমনটিই ঘটেছিলো ফতেপুর দিক্রীর প্রাসাদ অম্বক্ষে এবং ভূল করে আখ্যাত আকবর, হুমাযুন, সফদরজঙ্গ ও অক্যান্তদের তথাকথিত কবরের ক্ষেত্রে।

মুসলিম কবরের স্থাপত্য হিসেবে নয়, 'তেজ মহা আলয়' বা তাজমহলকে প্রাচীন হিন্দু মন্দির-বিভার কুস্বম হিসেবে অনুধাবন করা অতএব স্থাপত্যবিভার ছাত্রদের উচিত। প্রথমোক্তটির কোন অন্তিত্বই নেই, অস্ততপক্ষে ভারতে। শমন্ত তথা-কথিত মধ্যযুগীয় মদজিদ এবং কবর সবই প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ কিন্তাবে মুসলিম কবর হিসেবে এর উৎপত্তির মিধ্যা কাহিনী দিয়ে তিনশো বছরেরও বেশী সারা পৃথিবীকে বোকা বানিযে রাথা হয়েছে, ভাজমহল তার ক্রপদী উদাহরণ। প্রাচীন আমেরের (ক্রমানে জয়পুর) তুর্গ-রাজধানীর জ্ঞিতরের কালী (ভবানী) মন্দিরের সঙ্গে ৩:গ্রার তেজ-মহা-আলয়ের ঘনিষ্ঠ শাদৃষ্ঠ আছে। শাদা মর্মর এবং খোদিত কারুকার্যের এই সাদৃষ্ঠ প্রমাণ করে যে, প্রাসাদ এবং পরে কবর হিসেবে রূপান্তরিত হবার আগে তাজমহল ছিলো একটি হিন্দু মন্দির। প্রায় ৩৫ বছর হতে চললো সেই প্রাচীন শিব-ছন্দিরটি বাধ্য হয়েছে মুসলিম রানীর স্মৃতিসৌধের চরিত্র পালন করতে। ভাগ্যের আরে এক পরিবর্তন হয়তো জাগ্রত ভারতের হাতে তাজমহলকে অর্পণ করবে আদি শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা, কে বলতে পারে ?

ভাজমহলের জীবনেতিহাসের পরিবর্তন অন্থসদ্ধান করে বটেশ্বর লিপির ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, যমুনার তীরে ১১৫৫ খৃষ্টান্দের কাছাকাছি জ্জাত্তের বংশীর রাজা পরমান্তিদেব অতুলনীর সৌন্দর্যের অধিকারী এক বিরাট স্থন্দির নির্মাণ করে তাতে চক্রমৌলিশ্বর (শিব) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

১৬৩০ সালের কাছাকাছি তাজমহল নামের সেই মন্দির ও প্রাসাদ তৎকালীন জয়পুরের শাসক জয়সিংহের কাছ থেকে দখল করে নেওয়া হয়।
শাজাহান নির্দেশিত ইতিহাস বাদশানামার মতে, সেই সময় প্রাসাদটি শেষ
বৈখ্যাত অধিবাদী মানসিংহের প্রাসাদ বলে খ্যাত ছিলো। বাদশানামা একে
কলছেন 'ইমারত-এ-আলিশান' বা অতুলনীয় বৈভবের অধিকারী এক প্রাসাদ,
'ওয়া গুম্বজে' বা গম্মুজ দিয়ে ঢাকা। সেইরকম, বটেশ্বর লিপিও বলছে এক
ধ্বধ্বে সাদা পাথরের স্থন্দর মন্দিরের কথা, যাতে প্রতিষ্ঠিত হ্বার পর শিব
আবার হিমালগের আবাসে ফিরে যাবার কথা চিন্তা করেন নি।

কাজেই, বটেশ্বর শিলালিপির সাহায্যে আমরা ১১৫৫ সালে উদ্ভবের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যস্ত ভালমহলের একটং ইতিহাস পাই।

একটা প্রাচীন হিন্দু শহরের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো এই তাজমহল ওরকে 'তেজ মহা-আলয়'। একথা Keene এর Handbook এর ১৭৯ পাতার মস্তব্যে সমর্থিত হয়। তিনি বলছেন 'তাজগঞ্জে একটা জায়গা আছে যার নাম কালান্দর দরজা, যা মনে হয় আকবরের সময়েরও কয়েক শতান্দী পূর্বে প্রাচীন আগ্রা শহরের বেইনকারী দেয়ালের দরজা ছিলো। তাজমহলের সমিহিত অঞ্চল বে
অতি পুরাতন আগ্রা শহরের একটা অংশ ছিলো,তা সমর্থিত হয় এই উক্তিতে।
আগ্রার এই অংশে ছিলো তৈজ-মহা-আলয় নামে খ্যাত শিবমন্দির। একে
থিরে ছিলো নগরের প্রাচীর, ঠিক বেমনটি দেখা যায় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সব
ভারতীয় মন্দিরেই। বস্তুত, কালান্দর দরজা হয়তো কোন সংস্কৃত নামের
মুসলিম অপল্রংশ। আমাদের মতে প্রাচীনকালে সমুথের মুখ্য প্রবেশ
পথটাই হচ্ছে তাজগঞ্জ দরজা। এর প্রকাণ্ড কাঠের দরজা এখনো অটুট
আছে।

তাজমহলের মতো প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের অসংখ্য প্রাক্তন হিন্দু প্রাসাদ মুসলিম অধিকারে এসে কবর, মসজিদ, মুসলিম নির্মিত তুর্গ প্রভৃতি মিধ্যা নামে পরিচিত হয়ে এসেছে। Bayard Taylor নামে একজন আমেরিকান পরিদর্শকের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। Keene এর Handbook-এর ১৭৭ পাতায় তাঁর থেকে উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে। তিনি বলছেন, 'আমি এটা দেখে হতবাক হয়ে গেছি যে, মুসলিম সাম্রাজ্যের কেন্দ্র-বিন্দুতে কলাবিভার সামান্তই উন্নতি হয়েছে, অথচ অনেক দূরবর্তী দেশে (ভারত, স্পেন) এর খুব ক্রত, স্করর পরিণতি ঘটেছে।'

Taylor বোঝাতে চাইছেন, স্পেন এবং ভারতের মতো দ্রদেশে মুসলিম আক্রমণকারীরা জাঁকজমকপূর্ণ স্থলর সব প্রাপাদ বানিয়েছেন বলে মনে করা হয়, অথচ সিরিয়া, ইরাক এবং আরবের অন্তান্ত দেশে তাঁদের এই ধরনের ফ্রভিত্বের সামান্তই স্বাক্ষর আছে।

আমরা Taylor ও তাঁর মত অন্তান্তদের সরলতাকে করুণা করি। স্থান্তর স্থোন এবং ভারতে যা তাঁরা মুসলিম প্রাসাদ বলে ভাবছেন, তা আদৌ মুসলিম বিমিত নয়। সেগুলো সবই দখল করা দেশী প্রাসাদ, যা প্রাফ-মুসলিম যুগে স্থানীয় কারিগরেরা বানিয়েছিলো। মুসলিম বিজয়ীরা সেগুলো আত্মাৎ করে শুধু বাহ্যিক সামান্ত পরিবর্তন এবং মিথ্যা ইতিহাসের সাহায্যে নিজেদের বলে দাবী করেছেন! আমাদের এই আবিষ্কার স্পোনকে সাহায্য করবে তার প্রাচীন প্রাসাদগুলির নির্মাণ ক্বতিত্বের মিথ্যে মুসলিম দাবী নম্পাৎ করতে।

জ্ঞাতব্য হিদেবে আমরা আরো যোগ করতে চাই যে, তাজমহল দিল্লীর

তথাকথিত কুত্বমিনারের চাইতে সামান্ত কিছু উচু। তাঁর বইয়ের ১৭৪পৃষ্ঠার
Keene বলছেন যে, বাগানের সমতল থেকে প্রধান গম্বুজের ত্রিশ্লের ফলার
উচ্চতা ২৪৩ই ফিট আর কুতৃব মিনারের উচ্চতা হচ্ছে ২৩৮ ফিট ১ ইঞ্চি।
যেহেতু দর্শকেরা ত্রিশ্লের শীর্ষবিন্তুতে পৌত্রতে পারেন না, তাঁরা এর শীর্ষসমেত মোট উচ্চতার ধারণা করতে পারেন না।

কিছু ইংরেজের নামসমেত গোড়ার দিকের কিছু সংশ্বারকারীর নাম গম্বজের ফলায় খোদিত আছে।

কাজেই এই গম্বজের ফলার খোদাইতেও শাজাহানের পক্ষ থেকে কোন দাবী অনুপস্থিত।

## একবিংশ অধ্যায় রাজায় রাজায় যুদ্ধ

প্রায় তিনশো বছর ধরে ভূল করে মেনে আসা হলেও শাজাহান ডাজ-মহলের নির্মাতা তো ননই, বরং তাজের দথলও স্বন্ধ নিযেজয়পুবের শাসক জ্ব-সিংহের সাথে মুঘল সম্রাট শাজাহানের তীব্র মতাস্তর ও কলহের নজির আছে।

মুঘলদের রাজধানী আগ্রায় অবস্থিত বর্ণাচ্য ভাজমহলের অতুলন সম্পদ, যথা সোনার গরাদ, রূপোর দ^জা, মুক্তোর পদ্ধ, মণিথচিত মর্মরের জাফরি প্রভৃতি বহুদিন ধরেই শাজাহানকে প্রলুক করেছিলো। রাজকীয় ক্ষমতার বলে ঐ সম্পদ আত্মসাৎ করতে তিনি উৎস্কক ছিলেন। মমতাজের মৃত্যুতে সমাধির নাম করে প্রাসাদটি জবরদথল করার স্ক্যোগ এদে গেলো শাক্ষাহানের হাতে।

বিভিন্ন কারণে শাজাহান কিছুট। অস্বস্থিকর অবস্থায় ছিলেন। প্রথমত, জয়সিংহ ছিলেন মুঘলদের বশম্বদ এক সামস্ত রাজা। দিতীয়ত, তিনি তাঁর সৈন্তদের নিযে থাকতেন আগ্রার ক্যেক্শে মাইল দ্রে। জয়পুর রাজের মন্দির প্রাসাদের চারপাশে দৈলদের এক বেষ্টনী খাড়া করে প্রাসাদটি কার্যত জবরদ্ধল করা ছিলো শাজাহানের পক্ষে সহজ এবং জয়পুর শাসকের তাতে বাধা দেবার ক্ষমতা ছিলো না।

এই প্রদক্ষে আমাদের হাতে যে সমস্ত নথি এসেছে, তাতে এই বক্তব্যেরই সমর্থন মেলে।

R—176 ও R—177 নম্বরের তৃটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নথি জয়পুর রাজপরিবারের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী কনেল ভবানী দিংএর ব্যক্তিগত হেফাজতে আছে। জয়পুর শহরের City Palace Museum এ তার নিজের দীলমোহরে নথিগুলো রক্ষিত আছে। নথিছটির ফটোকপি পাওরার জক্ত কর্ণেল ভবানী দিং ও মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের সমস্ত চিঠিপত্রই উপেক্ষিত হয়েছে। ভাসাভাসা যে জবাব পাওয়া গেছে, ভাতে নামগুলির অন্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে বটে, কিন্তু এগুলোর বক্তব্য ও ফটোকপি দেওয়া হয়নি।

নামগুলো রক্ষণে এই গোপনীয়তা থেকে কিছু সিদ্ধান্তে আসা বায়। প্রথমত, জ্বয়পুর রাজপরিবারের অধিকারভূক্ত একটি অতি মূল্যবান প্রাসাদ শাব্দাহান কর্তৃক দথল, বাজেয়াপ্ত ও কলুমিত হওয়াটা খুবই ক্ষতিকর ও শাসকের ব্যক্তিগত গোপন মহাফেজখানায় সঙ্গোপনে রক্ষিত হয়ে এসেছে। হয়তো কণেল ভবানী সিং তাঁর পূর্বপূক্ষধের দ্বারা গাপনে সংরক্ষিত এই ছটি এবং অন্তান্ত নথির বিষয়বস্ত সন্থাকে সমাক অবহিত নন। ইতিহাস গবেষণায় কোঁক না থাকায় তিনি এগুলোর বিষয়বস্ত নিয়ে হয়তো মাধা ঘামাননি। ঐতিহাগত পারিবারিক গোপনীয়তা ভঙ্গ করে এগুলোর বিষয়বস্ত অধ্যয়ন করার স্থাগও অন্তাকে তিনি সহজে দেবেন না।

এই পরিস্থিতিতে আমরা কেবল আশা করতে পারি যে, পাঁচশতেরও অধিক ভারতের প্রাক্তন রাজন্ম পরিবারের বর্তমান উত্তরাধিকারীদের বৃঝিয়ে তাঁদের হেফাজতের সমস্ত গোপন ঐতিহাসিক তথ্য ক্রমে গবেষকদের হাতে তুলে দেওলা যাবে। অতি সম্ভর্পনে সংরক্ষিত এই সমস্ত নথির বিষয়বস্ত ভারতীয় ইতিহাসে যুগাস্তর আনবে। মুঘলদের ঘনিষ্ট সাহচর্যে অভ্যস্ত জয়পুর শাসক পরিবারের হেফাজতের কাগজপত্র এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে কাজে লাগবে। সম্ভবত এই নথিওলোতে বিভিন্ন জবরদ্থল, বাজেয়াপ্তি, অপ্যান, রাজকন্তা অপহরণ, প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণের এজানা নানা তথ্য থাকবে।

জন্মপুর মহাকেজখানায় সন্তর্পনে সংরক্ষিত এই নথিত্টোর বিষয়বস্তর সম্পর্কে কিছুটা স্ত্রে পাওয়া যাবে, Rajasthan State Archive এবং ভারত সরকারের Archives প্রকাশিত Cavalogue of Documents এ এদের সম্পর্কে লিপিবদ্ধ মন্তব্য থেকে।

R—176 নং নাম সম্পর্কে মন্তব্যে বলা হয়েছে যে, জয়পুর শাসক কর্তৃক শাজাহানকে প্রদত্ত এক টুকরো খাস জমির পরিবর্ত্তে শাজাহান কর্তৃ ক ঐ শাসককে চাবটি হাভেনী প্রাধাদ ) দানই এই নথিঃ বিষয়বস্তা।

বিতীয় নথি সম্পর্কে মন্তব্য হচ্ছে, পাঁচজন ব্যক্তির দ্বলে থাকা চারটি প্রাসাবের নিন্মণে তাজ নর্মাণের জন্মে এক টুকরো জমি লাভই নাকি এর বিষয়বস্থা মন্তব্যে এই পাঁচজন ব্যক্তির নাম উল্লেখিত ইয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় যে, এই পাঁচটি নামই হিন্দু: এছাড়াও, চাঁদানিং, ভগবান দাস প্রভৃতি নাম থেকে মনে হব যে, তাঁরা সকলেই জয়পুর রাজপরিবারের লোক। রাজা ভগবান দাস ছিলেন মানসিংহের সমসাময়িক ও সম্পর্কে খুল্লতাত, আর যে জয়সিংহের কাছ থেকে ভাজমহল কেন্তে নেওয়া হয়েছিলো, তিনি ছিলেন মানসিংহের নাতি।

নথিপঞ্জীর মন্তব্যে এই ছটি নথির ।বিষয়বস্ততে তেমন কিছু ফারাক ধরা পড়ে না। কেবল দ্বিতীয় নথি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, পাঁচজন ব্যক্তি চারটি প্রাদাদের মালিক ছিলেন এবং তাদের নামও দেওয়া হয়েছে।

খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ ও আইনজ্ঞ মাফিক জেরার পদ্ধতিতে যাঁরা অভ্যন্ত নন,

েদইদৰ ঐতিহাদিক এই নথিপঞ্জীর বর্ণনাকেই শাজাহান কর্তৃক ভাজমহল
নির্মাণের ঘনিষ্ঠ প্রমাণ হিদেবে ধরে নেবেন। এযাবৎ তাই হয়ে এদেছে। কিন্তু
পাঠক ক্ষা করে বিপথগামী হবেন না। আমরা আলোচনা করে দেখাবো যে,
নথিপঞ্জীর বর্ণনা আমাদের এই বক্তব্যেরই সমর্থন করে যে, শাজাহান একটি
প্রাচীন মন্দির প্রাদাদ জবর দখল করেছিলেন।

প্রথমে লক্ষ্য করতে হবে যে, শাজাহানের আমলের ফার্সী ভাষায় লিখিত নথির বদলে আমরা কেবল এদের সারাংশের উল্লেখই পাই নথিপঞ্জীর ইংরেজী মস্তব্যে ।

শ এরপর বিশায় জাগে, জয়পুর-শাসক যে নথি কাউকে দেখাতে চাননা, তার সারাংশ কিভাবে পাওয়া সম্ভব। স্পষ্টত, এই বিভাস্তিকর সারাংশ হয় জনঞ্চতির ওপর নির্ভর করে দেওয়া হয়েছে, নয় জালিয়াতি করে পৃথিবীর ওপর চাপানো হয়েছে।

দিতীয়ত, একই ব্যাপারে ছটি নথির অন্তিত্বও আমাদের বিশায় জাগায়।
দিতীয় নথিতে অতিরিক্ত সংযোজনটুকু কেবল চারটি প্রাসাদের পাঁচজন
মালিকের নাম উল্লেখেই দীমাবদ্ধ। প্রথম নথিতেই এই নামগুলো থাকা উচিত
ছিলো। এক টুকরো জমির বিনিময়ে প্রদন্ত প্রাসাদগুলির মালিকের নাম কেন
প্রথম নথিতে দেওয়া হয়নি।

তৃতীয়ত, চারটি প্রাসাদের পাঁচজন মালিক কিভাবে সম্ভব? তাঁরা সবাই কি একখোগে চারটি প্রাসাদেবই মালিক ছিলেন? অথবা হয়তো কোন কোন প্রাসাদের মালিক একক ছিলেন, বাকীরা অগুলব প্রাসাদের যৌথ মালিক ছিলেন।

চতুর্থত, মুঘল রাজসভা ও জয়পুর শাসক পরিবারের মধ্যেকার এই বিনিমর কি পরিচছন ও সন্দেহের অতীত ছিলো? তাংলে নথিগুলো সম্বন্ধে এত গোপনীয়তা কেন? শাজাহান কর্তৃক জয়পুরের শাসককে লেথা অক্সান্ত ফার্সী চিঠি থেকে আলাদা করে এগুলোকে এখন বিকানীরের Rajasthan State Archives এ রাখা হযেতে কেন?

পঞ্চম প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঐ চারটি প্রাদাদের মালিক যদি জন্তপুর রাজের আত্মীয়রাই হন, তাহলে একজন মুদলিম শাদক কিন্তাবে জন্তপুর শাদকেরই এক টুকরো জমির বিনিময়ে এগুলো হস্তাস্তর করেন? কেউ কি নিজে কিছু পাবার জন্ত 'ক' এর সম্পত্তি 'খ' কে দিতে পারে? এটি কি যুক্তিসহ, স্বাভাবিক বাণিজ্য? শাজাহান নিজে কিছুই ত্যাগ না করে বিনিময়ে জমি নেন কিন্তাবে? কিশের বদলে?

তাই মনে হয় যে, Rajasthan State Archives এর নিধপঞ্জীতে এই

নথিত্টি সম্পর্কে যিনি মস্তব্য রেখেছেন, সেই আধুনিক গবেষক হয় অজ্ঞ নয় বোকা। ভারত সরকারের নথিপঞ্জীতে স্পষ্টই উল্লেখিত আছে যে, রাজস্থান-সংক্রাস্ত সমস্ত নথির বিবরণ তাঁরা Rajasthan Archives-এর অমুরূপ বিবরণ থেকে নিয়েছেন। অর্থাৎ, ভারত সরকার ৬ রাজস্থান সরকারের নথিপঞ্জী ঘটির:মন্তব্য পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। Rajasthan Archives এর Catalogue এর ভাস্ত মস্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ভারত সরকারের Catalogue-এ।

পরের প্রশ্ন হচ্ছে, নথিপঞ্জীর এই বিল্লাস্থিকর মন্তব্য কি অক্কৃত্তিম সন্তিয় অথবা প্রতারণার চেষ্টাই এর প্রেরণা ? যে কোনটিই অবশ্য সন্তিয় হতে পারে। হয়তো কোন নিজালু আমলা মহাফেজখানা থেকে একগুচ্ছে পুরণো, হলুদবর্ণের, সপ্তদশ শতকের, স্বল্প পরিচিত ফার্সীভাষার অখ্যাত নথি পঞ্জীভুক্ত করার ভার পেয়ে ঐ বিল্লাস্থিকর মন্তব্য রেখেছিলেন। ঐ নথি প্রকাশের সময়ও স্বাই বিশাস করতেন যে, শাজাহানই তাজের নির্মাতা। তাই, ঐ আমলা মমতাজ্যের সমাধি ও কিছু প্রাসাদ সমুচ্চয়ের কথা একজায়গায় দেখে অসতর্কভাবে মন্তব্য লিখে গেছেন যে, শাজাহান চারটিপ্রাসাদ জয়পুরশাসককে দিয়ে পরিবর্তে এক টুকরো খালি জমি নিয়েছিলেন। কিছ্ক শাজাহানের নিজের সভা-নামচা থেকে আমরা জানি যে, শাহাজাহানই ঐ প্রাসাদ সমুচ্চয়ের দখল পেয়েছিলেন। বিনিময়ে হয়তো তিনি একটুকরো জমি দিয়েছিলেন। অবশ্য, তাতেও সন্দেহ আছে।

জয়পুর মহারাজার অধিকারে সংরক্ষিত এই নথিছটির বক্তব্য শাজাহানের নিজের সভা নামচার বিপরীত হওয়া উচিত নয়। বিশেষত, যখন জয়পুর শাসককে লেখা শাজাহানের চিঠিতেই ঐ নখিছটির উৎপত্তি। শাজাহানের নিজের বাদশানামার বর্ণনার সঙ্গে এই নথিছটিরমস্তব্যসম্পূর্ণ মিলে শেতে হবে। বাত্তব অবস্থাও ভাই এবং আমরা আগেই তা আলোচনা করে দেখিয়েছি।

আবেকটি সম্ভাবনা হচ্ছে, নথিগুলির অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুসম্পর্কে নথিপঞ্জীতে ইচ্ছে করেই বিল্লাস্কিকর বিবরণ রাখা হয়েছে। জগৎকে এভাবে ভূলবোঝানোর পেছনে হয়তো কোন কায়েমী স্বার্থ আছে। হয়তো, শাহাজানকে ভাজের নির্মাতা হিসেবে বিশ্বাসী প্রথাগত ইতিহাসে অভ্যন্ত ঐ ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিনথিত্টিতে বিপরীত তথ্য পেলেও মিথ্যেটাকেই জিইয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। আবার, হয়তো ঐ আমলা শাজাহান অথবা মুঘলদের প্রতি বিশেষ অন্তরাগ পোষণ করতেন। তাই, শাজাহানকে দেওয়া গৌরব মিথ্যে হলেও যেন অব্যাহত থাকে, তা দেখাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো। ফার্সী পণ্ডিতদের মধ্যে এই ধরনের গোঁড়া সমর্থক খুঁজে পাওয়া ত্রহ নয়। আরবদের মতো তাঁরাও পারশ্রকে ইসলামের সাথে এক করে দেখেন! ভূলে যান যে, তাঁদের পূর্বপূক্ষদের একটিপ্রাকৃন্স্বলম ঐতিক্ ছিলো।

বেছাক্বত হোক বা নাই হোক, নথিপঞ্জির এই বিল্লান্তিকর বিবরণ বেকেও বৃদ্ধিয়ান পাঠক নথিওলোর আসল বক্তব্য সম্পর্কে কিছুটা ইঞ্চিত পেতে পারেন। এই নথিত্টি আসলে জয়সিংহকে পাঠানো শাজাহানের চরমপত্ত। এতে জয়সিংহকে সম্ভবত জানানোহয়েছে যে, আগ্রায় জয়পুর শাসক পরিবারের অধিকারভুক্ত চারটি প্রাদাদের দখল শাজাহান নিলেন, দৃশ্যত মমতাজের কবরের জন্ম। বিনিময়ে তাঁকে এক টুকরো জমি দেওয়া হলো।

মনে হয় যে, বহুমূল্য প্রাসাদ-সমৃচ্চয়ের পরিবর্তে এক টুকরো জমি দিয়ে ক্ষতিপূরণ করার আশ্বাস, এই আত্মদাতের তুর্বিসহ ক্ষতের ওপর প্রলেপ দেবার জন্ম দেওয়া হয়েছে। তা না হলে, জয়সিংহকে দেওয়া এই জমিটির অবস্থান, আয়তন ও পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকতো।

তা যাই হোক, এযাবৎ পৃথিবী য। বিশাস করে এসেছে, তার ঠিক বিপরীত-ভাবেই শাজাহান ঐ প্রাচীন, বর্ণাত্য ভাজমহল প্রাসাদ সমূচ্চয় জবরদখল করে, তার বদলে ক্ষতিপূরণ হিদেবে জয়সিংহকে একটুকরোখালি জমি দিতে পারেন।

ভাহলেও, কর্ণেল ভবানী সিং এর হেফাজতে রক্ষিত ঐ তৃটি নথি গভীর-ভাবে থুঁটিয়ে দেখার গুরুত্ব সর্বাধিক। হয়তো এগুলোতে 'তাজমহল' কথাটির উল্লেখ আছে। তিনশো বছর ধরে সারা পৃথিবীকে যে তাজ-ইতিকথা ধোঁকা দিয়ে এসেছে, তার বিভিন্ন দিক ওল্প তর করে আলোচনা করেও, একমাজ্র Tavernier-এর বিবরণ ছাড়া মুঘল অথবা অমুঘল কোন বর্ণনাতেই আমরা এযাবং ঐ কথাটির সাক্ষাং পাইনি। একমাজ্র Tavernier-এর ভ্রমণ বিবরণীতেই আমরা 'তাস-ই-মকান' কথাটি পাই। ফরাসী উচ্চারণে এটি দাড়ায় 'তাজ-ই-মকানা' ভারতীয় পরিভাষায মকান' ললটির অর্থ প্রাসাদ। Tavernier লিখে গেছেন যে, শাজাহান ইচ্ছে করেই স্কৃত্য তাজমহলের সন্নিকটে মমতাজকে সমাহিত করেছিলেন। তাঁর লেখায় বোঝা বায় যে, মমতাজের মৃত্রে আগেও তাজমহলের অতিত্ব ছিলো।

এরপর আমরা আরো তিনটি নথি পরীক্ষা করবো। এগুলোকে নির্দেশ না বলে জয়সিংহের কাছে শাজাহানের অহুরোধও বলা চলে। এদের একটিও চতুর্থ আরেকটি নথির উল্লেখ আছে। এই চতুর্থটিও শাজাহান কর্তৃক জয়সিংহের নিকট প্রেরিত বার্তা। কাজেই লক্ষানীয় যে, এদের সবগুলোরই প্রেরক এক ব্যক্তি কিন্তু অপরপক্ষে, বার্তা গ্রহীতা জয়সিংহ সম্পূর্ণ নীরব। তাঁর কাছ থেকে কোন সাড়াই পাওয়া যায়নি। স্পষ্টতই তিনি পিতৃপুরুষের ম্লাবান প্রাসাদ সমুক্তর জবরদখল ঠেকাতে বার্থ হয়ে রাগে ফুঁসছিলেন। তাই, ম্বল সম্রাটের কাছ থেকে যথন নির্দেশের পর নির্দেশ আসছিলো, জয়সিংহ সম্পূর্ণ তৃঞ্চীভাব অবলম্বন করে এগুলো অমান্ত করে যাজিলেন।

খিদিয়ে তা দিয়ে সমাধিক্তস্ত তৈরী করেছিলেন। অর্থাৎ, তাজমহলের ছটি সমাধিকত্তেরই মর্মর নেওয়া হয়েছিলো, বর্তমানে সাধারণের নিকট, নিষিদ্ধ, ওপরতলার কিছু কক্ষ থেকে। এই ওপরতলার কক্ষের মর্মর ক্তিভাবে খিদিয়ে নেওয়া হয়েছে, তার একটি ফটো আমরা জোগড় করেছি। তাই, শাজাহান তাজমহলের নির্মাতা তো ননই, বরং একে অপ্রিক্ত ও কলুষিত করার দায়িত্বই তাঁর ওপর বর্তায়।

অধ্যাপক R. Nath এর প্রবন্ধে শাজাহান কর্তৃক জয়দিংহকে প্রেরিত অপর যে নির্দেশের উদ্ধৃতি আছে, তার তারিথ ৪, রবিওলআওল, ১০৪১ হিজরী অর্থাৎ ৯ই দেপ্টম্বর ১৬৩২ খৃঃ। প্রথমটির প্রায় নয় মাস পর এটি প্রেরিত হয়েছিলো। এটিতেও আগেকার দাবীরই পুনরার্ত্তি করে বলা হয়েছে যে, 'মুলুকশাহকে পাঠানো হয়েছে অম্বরে (অর্থাৎ জয়পুরের নিকটবর্তী প্রাচীন রাজধানী আমেরে) (মারকাণায়) নতুন খনি থেকে মর্মর সংগ্রহের জক্তা। আদেশ দেওয়া হছে যে, এই মর্মর পরিবহনের জক্ত কিছু শকট ভাড়া করা হোক। মর্মরের জয়ম্লা ও শকটের খরচ রাজকোষ থেকে দেওয়া হবে। মুলুকশাহ্কে যথেছে মর্মর সংগ্রহের জক্ত সাহায্য করা হোক। এই মর্মর সংগ্রহ করে ভাস্তরদের নিয়ে রাজধানীতে জক্ত আগমনের ব্যাপারে তাঁকে সর্বপ্রবার সাহায্য করা হোক।

মমতাজের মৃত্যুর তু এক বছরের মধ্যেই মর্মর সংগ্রহের জন্ম শাজাহানের পাঠানো তিনটি নিদেশি থেকেই বোঝা যায় যে, এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কোন পরিকল্পনা বা নক্সা তৈরী করা সম্ভব ছিলো না বলে, কি পরিমাণ মর্মরের প্রয়োজন হবে তার সঠিক আন্দাজ করাও সম্ভব হয়নি। এ খেকে ব্ঝা যায় যে, সমাধিস্তম্ভ নির্মাণ ও কোরাণের বয়েত খোদাইয়ের জন্ম শাজাহানের স্বল্পরিমাণ মর্মরের প্রয়োজন ছিল এবং তাও তাঁকে বারবার চাইতে হচ্ছিলো একজন অসহযোগী সামস্ত নুপতির কাছে।

তৃতীয় নিদে শটির তারিথ হচ্ছে ৭ সকর, ১০৪৭ হিজরী অর্থাৎ ২১ শে জুন, ১৬৩৭ খৃষ্টান্ধ। দ্বিতীয়টির প্রায় পাঁচ বছর পর এটি পাঠানো হয়েছিলো। এর বক্তব্য হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে যে, ভোমার লোক ঐ অঞ্চলের প্রস্তর খনকদের অন্তর ও রাজনগরে আটক করে রেখেছে! এতে মাকরাণার খনিতে লোকের অভাব হচ্ছে ফলে মর্মর সংগ্রহের) কাজ বাহিত হচ্ছে। তাই, নিদে শি দেওয়া হচ্ছে যে, অন্তর ও ক্লয়নগরে যেন কোন প্রস্তর খনক আটক না থাকে এবং এদের স্বাইকে মাকরাণায় মৃৎস্কার (ত্রাবধায়ক) কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়'।

নিদে শটি থেকে স্পষ্ট ৰোঝা বায় যে, জযদিংহ শাজাহানকে মর্মর প্রেরণ তো করেননি বরং প্রস্তরখনকদের আটকে রেখে ডাজমহল প্রাদাদ সমুচ্চয়কে একটি বিষণ্ণ করের রূপাস্তরিত করার শাজাহানের প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত ঘটাতে চেয়েছিলেন। ওপরে উল্লেখিত তিনটি এবং এদের একটিতে উল্লেখিত চতুর্থ নথি থেকে শক্তিয়ার বোঝা বায় বে, ভাজমহল নিয়ে জয়সিংহ ও শাজাহানের মধ্যে গুরুতর বিরোধ ঘটেছিলো। এগুলো উদ্ধৃত করে R. Nath. স্থনির্দিষ্ট ভাবে 'প্রমাণ' করেছেন যে, শাজাহান জয়সিংহের কাছ থেকে ভাজমহল জবর দপল করে এর মণিমুক্তো আত্মসাৎ করেন। অবশ্য তিনি এর বিপরীভটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন।

বেহেতু আমরা একজন অধ্যাপকের বক্তব্য আলোচনা করেছি, আরেক-জনের কথাও উল্লেখ করা যাক।

এই দ্বিভীয় ব্যক্তি হচ্চেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের lowa বিশ্ববিচ্ছালয়ে Indian and Islamic Art-এর সহকারী অধ্যপেক Dr. Wayne, E. Begley। ১৯৭৬ সালে তিনি ভারত পরিদর্শনে আসেন। তাক্তমহল যে যমতাজের প্রতিশালারের ভালোবাসার স্মারক, এই প্রচলিত ইতিকথা Prof. Begley গঠিকভাবেই নস্থাৎ করেন। এরজন্ম তাঁকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু আরেকটি ষিচ্চুতি তাঁর হয়েছে। তিনি এখনো শাজাহানকেই তাজমহলের নির্মাতা বলে বিশ্বাস করেন এবং প্রাসাদটিকে বর্ণনা করেন 'স্বর্গ ও ঈশ্বরের স্প্রমহান রূপ ফুটিয়ে তোলার (তার মানে যাই হোক না কেন) একটি অহংকারী প্রচেষ্টা হিসেবে।'

তাজ-ইতিকথার প্রহেলিকা থেকেই বোঝা যায় বে, মমডাজ-শাজাহানের কল্পিত প্রেমগাথার ওপর ডিত্তি করে গবেষণা চালিয়ে শত শত বছর ধরে সারা পৃথিবীতে বছ পণ্ডিত স্থনাম অর্জন করে এসেছেন। এই মিথ্যের আবরণ থেকে সভ্যিকে খুঁজে বের করার ত্রহ কিন্তু সঠিক কাজের ভার গাঠকদের গুপরই রইলো।

### দাবিংশ অধ্যায়

#### কার্বন-১৪ পরীক্ষা

শাজাহান যে ভাজমহলের নির্মাতা নন, আমাদের এই মতবাদ প্রকাশিত হবার পর অনেক স্থপতি, প্রত্নতত্ববিদ, ও পদার্থবিদ জানিয়েছেন যে, তাঁদের বিভিন্ন পরীক্ষার সিদ্ধান্ত প্রচলিত ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত।

স্থপতিদের বক্তব্য, ভাজমহল যে হিন্দু রীতিতে নির্মিত একথা আমরা প্রমাণ করতে পারলেই যথেষ্ট : কিন্দু গেটিই চরমত্য প্রমাণ নয়। কেননা, যদিও E. B. Havell এর উদ্ধিততে আমরা দেখিয়েছি যে, ভাজমহল হিন্দু মন্দিরের বৈশিষ্ট্যেই নিমিত, তথাপি পৃথিবী জুড়ে স্থপতিরা শাজাহানকেই ভাজমহলের নির্মাতা ভেবে নিজেদের ভুলিয়ে রেখেছেন।

শাজাহান যে মমতাজের কবরের জন্তে একটি প্রাচীন প্রাসাদ সমুচ্চয় জবর-দখল করেছিলেন, মুঘল গ্লাজসভার কাগজপত্রথেকে তার উদ্ধৃতি আমরা দিলেও প্রত্যত্তত্ববিদেরা তাজেয় উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁদের আগেকার বিভ্রান্তিকর ধারণাই আঁকভে রেখেছেন।

পদার্থবিদেরা দাবী কংগছেন যে, তাজের সঠিক বয়স জানার জন্ম কার্বন-১৪ পরীক্ষার আশ্রয় নেওয়া হোক। আমরা ঐ পরীক্ষাতেও সফলকাম হয়েছি। তথাপি, পৃথিবীর অধিকাংশই এখনো প্রথাগত শাজাহান ইতিকথায় বিশ্বাসী।

এ থেকে শিক্ষণীয় যে, প্রমাণের অভাব নয়, শিক্ষক ও চিন্তাবিদ্দের কাপুরুষতা ও অসততাই শাজাহান যে তাজমহলের নির্মাতা নন, এই সত্তিয় স্থীকারের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'ঘুমন্তকে জাগানো যায় কিন্তু যে জ্বেগে ঘুমোয় তাকে জাগানো যায় না' এই প্রবাদ বাকাটকে আমরা উদাহরণ স্বরূপ নিতে পারি। তাজের উৎপত্তির প্রথাগত ধারণার ভ্রান্তি থেকে জ্বগতকে জাগরুক করতে গিয়ে অনুরূপ অভিজ্ঞতাই লাভ হয়েছে। পৃথিবী এই ভ্রান্ত বিশাস ত্যাগে উৎস্ক নয়। সত্যিই তা চাইলে, আমরা যে সব সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করেছি, তাই চাই চরম এবং যথেষ্ট বিবেচিতো হতো।

এই প্রসঙ্গে আমরা পাঠকদের বলতে চাই যে, যথায ভাবে যুক্তির ধোপে টেঁকা সাক্ষ্যের গুরুত্ব কোন একক প্রত্মতাত্মিক বা পদার্থবিজ্ঞানেয় পরীক্ষার চাইতে অধিক। কোন সন্দেহজনক মৃত্যুর কথা ধরা যাক। এটি হয় হত্যা না হয় আত্মহত্যা । এটি আুর্নেক মৃত্যু ও বাকীটা আত্মহত্যা হতে পারে না। আত্মহত্যার মতবাদের সঙ্গে খাপ না থাওয়া একটি আপাতঃ অসংলগ্ন স্ত্রে থেকেই বোঝা যায় যে, এটি হত্যা। ভাজমহলের ক্ষেত্রেও আমরা দেখিয়েছি যে, প্রথাগত তাজ-ইতিকথার সমস্তটাই আগাগোড়া ধাপ্পার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

মমতাজের প্রতি শাজাহানের অত্যধিক আসন্তির কথার ইতিহাসে কোন উল্লেখ নেই। শাজাহানের সমকালীন মুঘল রাজসভার কাগজপত্রে ভাজমহল কথাটির উল্লেখ নেই। মমতাজের মৃত্যুর সঠিক তারিখণ্ড অজানা। তাজের নক্সাকারক, নির্মাণের কাল এবং খরচ প্রভৃতি সবই অজানা। কাজেই, সদবৃদ্ধিসম্পন্ন যে কোন আগ্রহী ব্যাক্তর পক্ষেই বোঝা সহজ যে, শাজাহান ইতিকথার সমস্তটাই বানানো। তাই, তথাকথিত পণ্ডিতদের আরো অধিক প্রমাণ ও পরীক্ষার দাবী রাখাটা অযৌক্তিক ও অপণ্ডিত স্থলত। বরং, শাজাহান-মতবাদের প্রবক্তাদের তাদের দাবী প্রমাণ করার আহ্বান জানোনাই তাঁদের উচিত। এই পুস্তকটিতে আমাদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হবে যে, তাজ সম্পক্ষে শাজাহান ইতিকথার পরিপোষকেরা তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে কোন জোরালো প্রমাণ হাজির করতে পারেন নি। ভাবতেও অবাক লাগে, কিসের ভিত্তিতে তাঁরা এযাবৎ সারা পৃথিবীকে ধে কা দিয়ে এসেছেন।

শাজাহানের বেশ কয়েক শতান্দী পূর্বে যে সম্পূর্ণ অমুসলিম উদ্দেশ্যে তাজমহল নিমিত হয়েছিলো, আমাদের এই বক্তব্য আমরা উপস্থাপিত করেছি। জগতের উচিত, বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন করে এই মতবাদকে যাচাই করে দেখা। বিভিন্ন লোকের মর্জিমাফিক আমরাই পরীক্ষার ব্যবস্থা করবো, তা আশা করা উচিত নয়। আমাদের বক্তব্য যে সঠিক, তাতে আমরা নিঃসন্দেহ। ধারা সন্দেহ কববেন, তাঁদেরই উচিত বিভিন্ন পরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

তাজের এক পশ্চিমী পরিদর্শক, তাজ্ব-সমূচ্চয়ের পরিবেষ্টনকারী লাল-পাথরের দেয়ালের পূর্ব দিকে নদীর ধারের এক ভগ্নপ্রায় দরজার একটি টুকরেং সংগ্রহ করেছিলেন। এটির ওপর কার্বন ১৪-পরীক্ষা প্রয়োগ করা যায় কিনা জিজ্ঞাসিত হয়ে জানিয়েছিলাম যে, ফলাফলের গুরুত্ব জেনে নিয়ে তিনি সানন্দে প্রবীক্ষা চালাতে পারেন।

তাঁকে আমরা বোঝাই যে, আমাদের মতে, শাক্সাহানের অন্কত পাচ শতান্দী পূর্বেও তাজমহলের অন্তিত্ব ছিলো। ফলে মুহম্মদ ঘোরী, তৈমুর লং, দিকান্দার লোদীর মত অনেক মুসলিম অত্যাচারীই এর ওপর আক্রমণ চালিয়ে গেছেন। এর প্রবেশপথের ওপরই হামলার চোট পড়ে সর্বাগ্রে এবং ফলে এর দরক্ষা বিনষ্ট বা পুড়ে গিয়ে থাকতে পারে। কাজেই, এই প্রাসাদের প্রত্যেক নতুব ষালিককেই নতুন করে দরজা লাগাতে হয়েছে। হয়তো, রূপো বসানো দরজা আত্মাৎ করে শাজাহান নিজেই নতুন দরজা লাগিয়েছেন, যদি না, কেবল দরজার বাইরের রূপোটুকু তুলে নিয়েই তাঁর সম্ভষ্টি ঘটে থাকে। অর্থগৃর্যু শাজাহানের পক্ষে দরজার সোষ্ঠবহানি করে কেবল রূপোটুকু তুলে নেওয়া শক্ত নয়। কাজেই, এমনও হতে পারে যে, তাজমগলের দরজাগুলো শাজাহানের পূর্বেকার আমলের হলেও এবং এগুলোর ওপর কার্বন-১৪ পরীক্ষা চালানো হলেও, আসল প্রাসাদ-সম্ক্রয়ের বয়স দরজার চাইতেও অনেক বেশী। এই বক্তব্য থেয়ালে রেপেই ঐ পশ্চিমী পরিদর্শককে আমরা কার্বন-১৪ পরীক্ষা চালাতে বলি। আনন্দের সঙ্গে জানালিছ যে ঐ পরীক্ষায় আমাদের আবিষ্কৃত তথ্য সর্বাংশে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। পাশ্চাত্তের দরজার কার্বন-১৪ পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এর কাঠের সময়কাল পাজাহানের কয়েক শতালী পূর্বে হলেও, আমাদের বিশ্বাসমতো, তাজমহল প্রাসাদ সম্ক্রয়ের মতো প্রাচীন নয়। গবেষণার ক্ষেত্রে ঘৃক্তি ও বিশ্লেষণ যে একক কোন প্রমাণের চেয়ে অধিক গুরুত্ব-পূর্ণ, আমাদের এই বক্তব্যেই সমর্থন মেলে ওপরের ঘটনায়।

• আমরা জোরগলায় বলতে চাই যে, প্রত্নতাত্তিকেরা তাজ-রহস্পের উন্মোচনে এষাবং করুণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনশো বছর ধরে তাঁরা তাজমহল সম্পর্কে মাধা ঘামিয়েও বেব করতে পারেননি যে, এটি শাজাহানের বেশ কয়েক শতাব্দ পূর্বেকার প্রাসাদ। ধর্ণাঢা, উজ্জ্বল, এই তাজমহল অত্যুক্ত মহিমায় চোথের শামনে বিরাজ্ঞমান বছদিন ধরে। খননের সাহায্যে একে আবিদ্ধার করার প্রশ্ন ওঠে না। তবুও, এটিকে শাজাহানের পূর্বেকার একটি প্রাসাদ হিসেবে চিনতে পারায় প্রত্নতাত্তিকদের অক্ষমতা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাসের সঙ্কে জড়িত সমস্ত চিস্তাশীল ব্যক্তিকেই লক্ষ্ণা দেবে।

যাই হোক, কার্বন-১৪ পরীক্ষার বিশ্ব বিবরণ দেবার আগে আমরা এই শরীকা সম্বন্ধে সাধারণ পাঠককে কিছু অবহিত করতে চাই।

এই পরীক্ষা সাধারণত প্রাণীদেহের বা উদ্ভিদের অবশেষের ওপর চালানো হয়। তাই, তাজমহলে ব্যবহৃত কাঠের একটি টুকরোর ওপর এই পরীক্ষা ফালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো।

কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর জীবনহানির পর এর শরীরের কার্বনের ভাগে আর সংযোজন হয় না। ঐ সময় থেকে পদার্থবিজ্ঞানের জানা একটি নির্দিষ্টহারে কার্বনের ভাগ কমে যেতে পাকে।

কার্বন-১৪ পরীক্ষার জন্ম কোন নমুনা পেলে বৈজ্ঞানিক আগে জেনে নেন, 'মৃত্যুর' সময় এই কার্বনের পরিমাণ কভ ছিলো। তারপর তাঁরা দেখেন পরীক্ষার সময় কতোটা ভাগ হয়ে রয়ে গিয়েছে। এই দুটি পরিমাণের বৈষম্য খেকে

তাঁরা নমুনার বয়স নির্ণয় করেন। যেহেতৃ, কাঠ কিছা বাঁশকে হীরের মডো সংরক্ষিত রাখা হয়না এবং বৃক্ষচ্ছেদনের পাঁচ বা দশ বছরের মধ্যেই এটি ব্যবস্থত হয়ে থক্তক, কার্বন-১৪ পরীক্ষায় পাওয়া বয়স থেকে আমরা ন্যুনধিক পাঁচ বা দশ বছরের সীমার মধ্যে ঐ দরজার নির্মাণের কাল পেতে পারি।

কিন্ত, নমুনা হিসেবে নেওয়া টুকরোটি যে তাজের আদি নির্মাতাদের ধারা প্রকৃতই ব্যবহৃত হয়েছিলো, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। তাজমহলের ক্ষেত্রে আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি যে, বর্তমানের দরজাগুলো সম্ভব্ত পরবর্তীকালে আগেকার দরজার পরিবর্তে লাগানো হয়েছে।

পুরো ভাজমহল প্রাসাদ ইট ও বাঁশের বরগার ওপর ভৈরী হয়েছে বলা হয়। তা সঠিক হলে, ঐ বরগার বাঁশ পরীক্ষা করে আমরা ভাজের সঠিক বয়স জানতে পারবো। কিন্তু ভাজের নীচে ভিত্তির ঐ বরগা পর্যন্ত পৌছুতে গেলে অনেক খোঁ ড়াখুঁ ড়ি করতে হবে। তাছাড়া, সরকারও হয়তো কোন বেসরকারী সংস্থাকে এই ধরণের কোন খনন বা পরীক্ষার অন্থমতি দেবেন না। এতে খরচও পড়বে প্রচুর। এসব নানা কারণে বলা যায় যে, জনগণ যদি সভিটেই ভাজের ওপর বিভিন্ন পয়ীক্ষা চালাতে উৎস্থক হন, তাহলে সরকারের ওপর এই ব্যাপারে চাপ দেওয়া উচিত। আমাদের মতো সামান্ত লেখককে নয়। আমরা যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থাপিত করে জনগণকে সতর্ক করে দিয়েছি, কিভাবে স্থদ্ভ তাজের উৎপত্তি সম্পর্কে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে আসা হয়েছে। এরপরও, তাঁরা যদি ভাণ করেন যে, তাজমহল সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য বিশ্বাস্থা নয়, আর কোন প্রমাণ ই তাদের এই গোঁভামি ভাঙ্কতে পারবে না।

যেহেতু তাজের একজন উৎস: হী পাশ্চমী পরিদর্শক তাজের ওপর কার্বন-১৪ পরীক্ষা চালিয়েছেন, আমরা সেই পরীক্ষার ফলাফল পাঠকদের জানাচ্ছি।

'রেডিও কার্বন প্রীক্ষার মাধামে ভাজমহলের এক টুকরো কাঠের বয়স নিরূপণ।'

প্রথম নমুনা: যমুনা নদীর মুখোমুথি নদীতটের সমতলে তাজমহলের উত্তরপ্রান্তের দরজার এক টুকরো কাঠ।

বয়সঃ ১৩৫৯—৮৯ খৃষ্টাকা। অর্থাৎ এই নমুনার জন্ম যে ১২৭০ খৃষ্টাক্ক থেকে ১৪৪৮ খৃষ্টাকা, তার সম্ভাবনা শতকরা ৩৭ ভাগ।

উল্লেখনীয়: এই সময়কালের জন্ম NASCA সংশোধনীর মূল্য •।

অতি আধুনিক এই বৈজ্ঞানিক কার্বন-১৪ পরীক্ষায় আমরা পাই ষে, তাজ্ঞের ঐ দরজার টুকরোর স্পষ্ট ১২৭০ থেকে ১৪৪৮ খুষ্টান্দের মধ্যেই হয়েছে। পরবর্তী এই সময়ও শাক্ষাহানের ছুশো বছর পূর্বেকার। কেননা, তাজ্ঞের বহিভাগে প্রত্নতন্ত্ব বিভাগের টাঙানো বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তাজ্ঞের নির্মাণকাল ১৬<mark>৩১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৫১ খৃষ্টাব্দ । কার্বন-১৪ পরীক্ষায় এই মত সম্পূর্ণ ভ্রাস্ত</mark> প্রতিপন্ন হয়েছে।

এরপরও, আমানের গবেষণার দক্ষে পরিচিত স্থাপত্যবিচ্ছার এক বিদেশী অধ্যাপক যথন Harvard বিশ্ববিভালয়ে এক বকু তায় এই প্রদক্ষে আলোচনা করেছিলেন, তথাকার তথাকথিত মুঘল স্থা তেরে অধ্যাপক Dr. Garbar কার্বন-১৪ পরীক্ষার ফলাফল সহ সমস্ত আবিষ্কৃত তথ্যকেই হেলে উড়িয়ে দেন। ভারতের তথাকথিত মুখল গৌধেরস্থাপত্য সম্পর্কে এ যাবং তিনি যা লিখেছেন এবং ছাত্রদের যা শিথিয়ে এসেছেন, তা যে সব মিথ্যে, এই সম্ভাবনাই হযতো তাঁকে উত্তেজিত করেছিলো। কাজেই, পাঠককে বুঝতে হবে যে, তাজের প্রকৃত উৎপত্তি দম্পর্কে প্রমাণের ঘাটতি নয়,এওলো বিশাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতারই ঘাটতি রযে গছে। শাজাহানই যে তাজমহলের নির্মাতা, এই প্রথাগত ভ্রান্ত ধারণা আঁকড়ে রাখার পশ্চাতে কিছু কায়েমী স্বার্থের খেলা আছে এবং যে কোন পরিস্থিতিতে এটি আঁকতে রাখতে তারা বদ্ধপরিকর। এই মতবাদ পরিত্যাগ করতে গেলে স্থাপতাবিভার ইতিহাস সহ ইতিহাসের সমগ্র পরিমণ্ডলে এক বিরাট আলোড়ন স্থষ্ট হবে। ক্ষমতার আদনে থেকে অধ্যাপক, গবেষণার নির্দেশক, গ্রন্থকার, প্রত্নতত্ত্বিদ, ইতিহাস বিভাগের প্রধান, প্রভৃতি যাঁরা শাজাহানেব কৃতিত্বের মতবাদ জাহির করে এসেছেন এতদিন, তাজের উৎপত্তি দম্পর্কে আমাদের যুগান্তকারী আবিষ্ণারের, জগতে পরিচিতি ও স্বীক্বতির বিরুদ্ধে তাঁরা শেষ সংগ্রাম অবিরত চালিযে যাচেছন। এই বীরত্বপূর্ণ (१) দংগ্রামেরই শরিক Prof. Begley ও Prof. Grabar-এর মতো ব্যক্তি। কিন্ত আর কতদিন তাঁরা টিঁকে থাকবেন? তাজমহল নিয়ে শাজাহান ইতিকথার ভ্রান্ত ধারণা জিইয়ে রাথার চেষ্টায় বাস্ত পণ্ডিত স্থাজ একদিন মুছে যাবেন। দে দিনের খুব দেরী নেই। অবশ্য, তাজের উৎপত্তি দংক্রান্ত এই ভ্রান্তি কোন শাসনগত বা বাণিজ্যিক বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে না বলে ঐ পতিতেরা তাঁদের মতবাদ চালিরে যেতে পারছেন। পক্ষান্তবে, তাজ সম্বন্ধ বর্তমানে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা চালাবার জন্ম বারা চেষ্টা ও বিনিয়োগ করেছেন. আমাদের আবিষ্কার স্বীক্বতি পেলে তাঁদের আর্থিক ক্ষতির সঙ্গে গভীর লজ্জার সম্মুখীন হতে হবে। উদাহরণম্বরূপ, প্রথাগত ইতিক্থার প্রচার চালানে। শমন্ত প্রাচীরপত্র, ভ্রমণ পুল্ডিকা, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সব্কিছুই জঞ্জালের শুপে নিক্ষেপ করতে হবে। এর জন্মই সায়া পৃথিবী প্রথাগত ধারণাকেই আঁকিডে রাণতে চাইছে। অবশ্ব, এমন একদিন আদবে যেদিন অনিজ্ঞাদত্ত্বেও পুলিবীকে স্বীকার করতে হবে যে, শাজাহানের ক্ষেক শতক পূর্বেও তাজমহলের অন্তিত্ব ছিলে।।

বুজিয়ে দেওয়া কক্ষে কক্ষে জঞ্জালের স্তৃপে, অথবা যমুনা বা বছতল কৃপের

নীচে ভাজমহল মির্মাণের প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রমাণ হয়তো লুকিয়ে আছে।
এই সমস্ত জায়গাই থুব ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখা প্রয়োজন। কিন্তু, বর্তমানের
রাজলৈতিক বাতাবরণে এমন কি ভারত সরকারও তাজের উৎপত্তি সম্পর্কে
কোন সভিচ্ছারের অনুসন্ধান চালাতে উৎস্ক নন, পাছে শাজাহানের পূর্বে
ভাজের হিন্দু-উৎপত্তির কথায় মুসলিম নাগরিকদের অসন্তোধাজনে। তাজের
প্রকৃত নির্মাতা কে, তা সঠিক অনুসন্ধানের অনাতম বাধা হচ্ছে এই প্লায়নী
মনোভাব।

আমাদের আবিন্ধারের সমর্থনে আহে। তুটো গুরুত্বপূর্ণ স্ত্রে আমরা পেশ করতে চাই। প্রথমটি হচ্ছে যে, তাজমহল একটি স্থসমঞ্জস সৌধ। যেদিক থেকেই দেখা হোক না কেন, এর আক্বতি একই রকম ঠেকে। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কেন্দ্রীয় অইকোণ কক্ষের অভ্যন্তরে তুটি চওড়া আকারের সমাধিস্তম্ভ পরবর্তীকালের সংযোজন। যেহেতু শিবলিন্ধ একটি বেলনাকার প্রস্তর্মপণ্ড, ভাজমহলের কেন্দ্রীয় কক্ষে সেই দেবতাই যথাযথভাবে কেন্দ্রীয় স্থানে অবস্থান করতে পারেন।

আরেকটি ব ক্রব্য হচ্ছে, পণ্ডিতদের অধুনা প্রচলিত মত অহুসারে খুইধর্মের প্রাতৃত্তিবের পূর্বে পর্যন্ত ভারতবর্ধ একটি অতি সমুদ্ধশালী ও বিধাতি দেশ ছিলো। তারপর ধরে নেওয়া হয় যে, অয়োদশ শতাব্দীর পর বিদেশী মুসলিম আক্রমণ কারীরা বিরাটাকার কবর. হুর্গ, মর্সাজিদ, লক্ষ্যন্তম্ভ প্রভৃতি তৈরী করা শুক্ত করেন। তা সত্যি হলে, মধ্যবর্তী ১২০০ বছর ধরে কি হয়েছিলো? তাঁদের কাণে ক্রমাগক আউড়ানো ইতিহাসের এই ফাঁকটুকু পাঠক যদি চিন্তা করে দেখেন তবে ব্রুবেন যে, শতশত বর্ণাত্য, মধ্যযুগীয় যে সব প্রাসাদকে আজকাল ভূল করে আক্রমকদের স্থি বলে বলা হয়, তা সবই প্রথম থেকে ত্য়োদশ শতাব্দীর মধ্যে হিন্দু রাজা ও অভিজাত ব্যক্তিয়া নির্মাণ করিয়েছিলেন। মুসলিমদের ভারত আক্রমণ ও দখলের পর যা ঘটোছলো তা নের্মাণ নয় বরং ধ্বংস। এর অর্থ প্রাচীন বাকানো তোরণের অদ্ধাংশ প্রভৃতি ঐ সৌধগুলির যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা সবই হিন্দুর নির্মিত। ছাদ, তোরণের বাক্রী অংশ প্রভৃতি যা কিছু লুপ্ত হয়েছে, া সবই মুসলিমদের আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফল।

ওপরের সিদ্ধান্ত গল কর্ষণ শোনাতে পারে এবং মনে হতে পারে যে, এগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধাচরণের জন্মই রাখা হয়েছে। কিন্তু, শিক্ষাজগতের গবেষণা ও বিচার বিভাগীয় জরুসন্ধানের ক্ষেত্রে, কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের অপছন্দের কারণে কোন সিদ্ধান্তে আসা খেকে বিরত হওয়া যায় না। এই ধরণের অনুসন্ধানের ফনাফলের ওপর কোন রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক তাৎপর্য চাপানো উচিত নয়। শাজাহানই তাজমহলের নির্মাতা, প্রচলিত এই মত যদি হিন্দু বিরোধী না হয়, তবে শাজাহান যে তাজের নির্মাতা নব আমাদের এই আবিজারকে মুসলিমবিরোধী বলে কেন মনে কয়া হবে য় এই ধরনের তৃচ্ছ আপত্তি যাঁরা তোলেন, সেই সমন্ত বাজির উচিত একান বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি অমুকৃল প্রতিকৃল মনোভাব থেকে মুক্ত হয়ে ইতিহাসের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া। তাঁদের বৃষতে হবে যে, বর্তমানের সামাজিক, রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক বিবেচনাকে কখনোই ইতিহাসের পর্যালোচনার সময় বিবেককে আচ্ছন্ন কয়তে দেওয়া উচিত নয়। যৌনসম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে ধাত্রীবিভার কোন অধ্যাপক সন্তান জন্মের রহস্থ ব্যাখ্যা কয়লে যেমন অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হন না, সঠিক সিদ্ধান্ত ঘোষণার সময় ইতিহাসের গবেষকের বিকদ্ধেও কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিরূপ মনোভাবের অভিযোগ ওঠা উচিত নয়। সম্পূর্ণ অপ্রাস্কিক এই সমন্ত বিবেচনায় কথনোই মনকে পক্ষপাত্রই ও কল্মিত হতে দেওয়া অনুচিত। যাদের তা হয়, সমন্ত লান্ত ধারণাই মন থেকে মুছে কেলে, সন্তা রাজনীতির মোহে ইতিহাসকে কল্মিত করার প্রচেষ্টায় উাদের কান্তি দেওয়াই সঙ্গত।

# ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

### বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন ছিলো হিন্দুদের

আমরা আগের এক অধ্যায়ে দেখিয়েছি যে, হিন্দু তাজপ্রাসাদে জমির সমতলে, কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠ ও নীচের ঘরগুলো বর্ণাত্য কারুকার্যথচিত। ঐ প্রকোষ্ঠের ছিলো রূপার দরজা দোনার গরাদ আর মুক্তোথচিত মর্মরের পর্ণা দিয়ে ঘেরা একটি জায়গা। ঐ ঘেরা জায়গাটিতে কি ছিলো? নিশ্চয়ই এমন কিছু, যার ঐশর্য সমান ভাবেই চিত্তাকর্ষক। গিলটি করা কাঠামোতে নিশ্চয়ই কোন অম্বল্লেখ্য চিত্র ছিলোনা। অম্বরূপভাবে, মৃল্যবান ধাতু ও পাধরে সক্ষিত কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠই ছিলো হিন্দু ময়ুর সিংহাসনের উপয়ুক্ত পারিপার্শ্বিক। আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি, কেন না, শাজাহানের রাজত্বকালের কল্পিত ইতিহাদে তাজমহল ও ময়ুর সিংহাসনের উল্লেখ প্রায় একই সময়ে এদেছে।

খুবই গোঁড়া মওলবী পরিবেষ্টিত ধর্মান্ধ মুদলিম শাসকের। কথনই ময়ুর সিংহাসন নির্মাণের তুকুম দিতে পারতেন না। ভারতে দীর্ঘকালস্থায়ী রাজত্বে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিলো মুর্ত্তি ভাকা, নির্মাণ নয়।

বস্তুত, হিন্দু তাজ প্রাসাদ দখলে একটা ধনবান ও শক্তিশালী পরিবারকে হীনবল করাই শাজাহানের একমাত্র লক্ষ্য ছিলো না। ঐ প্রসাদে রক্ষিত প্রচুর ধন-সম্পত্তি গ্রাস করাও তার উদ্দেশ্য ছিলো। কাজেই তাজমহল নিয়ে নেওয়ার পর শাজাহান রূপোর দরজা, সোনার গরাদ, মর্মর পর্দার মূল্যবান মূক্তো (যেখানে কিছু ছিত্র এখন অবশিষ্ট আছে) প্রভৃতি খুলে নিলেন, আর সেই সঙ্গে নিলেন সেই বিখ্যাত ঝলমলে ময়ুর সিংহাসন।

ময়ুর সিংহাসন কেবল মাত্র হিন্দু প্রাসাদেই আসবাবের অক্ব হতে পারে। কেন না, প্রথাগত ভাবে হিন্দু সিংহাসনের ওপর কোন বীর্ষশালী, মহিমামণ্ডিভ জন্ত বা পাথির মূর্ত্তি অক্কিড থাকতো। হিন্দু ধারণা অনুযায়ী সিংহাসনের অর্থ হচ্চে সিংহ চিহ্নিভ আসন।

হিন্দু দেবতা এবং শাসকদের প্রিয় পাথি বা জন্তর মৃত্তি থাকতো তাঁদের সিংহাসনে। হিন্দু ধর্মগাথার ঈগল, সিংহ, বাঘ, ময়ুর এবং আরো অভাভ পাথি ও জন্ত জড়িত হয়ে আছে সিংহাসনের চিহ্ন হিসাবে। অভদিকে মুসলিম ধর্মের ঐতিহ্নে কোন মৃত্তি বা প্রতিলিপি অঙ্কন কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করলে ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠকের ব্রুডে অস্থবিধা হবেনা যে, অভি
ত্তম্ম ভাবে শাক্ষাহান কর্তৃক ময়ুর সিংহাসন নির্মাণের কাহিনী তাঁর রাজত্বরালের
ইতিহাসে চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে কেননা, তৎকালীন মালিক জয়িয়হের কাছ
থেকে প্রাসাদটি দখলের অনভিপরেই শাজাহান ঠ'ওা মাধায় এই সিংহাসনটি
তাঁর প্রাসাদে নিয়ে আসেন।

আরো মনে হয় যে, এই ঝলমলে সিংহাদনটি একটা ম্ল্যবান টাদোয়া ও মুক্তোর ঝালর দিয়ে ঢাকা থাকতো। তাজের প্রাদাদকে এই ধরণের প্রচুর ঐশ্ব থেকে বঞ্চিত করতে গিয়ে শাজাহান যেন মুক্তোর খনির দন্ধান পেয়েছিলেন। বদলে তিনি রেখে গিয়েছিলেন মমতাজ এবং হারেমের অঞ্চ এক অধিবাসিনীর জন্ত শীতল প্রস্তরের ফলক।

মুদলিম আক্রমণকারী নাদির শাহ কর্তৃক পারন্থে নিয়ে যাওয়া সেই ময়ুর সিংহাসন এখন আর নেই। সিংহাসনটিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে টুকরো হিসাবে লুট বা বিতরণ করা হয়। কেননা, লুক্তিত সম্পত্তি হলেও, একটা পৌত্তলিক সিংহাসনের উপস্থিতি ধর্মান্ধ মুসলিম শাসকদের কাছে অস্বস্থিকর ছিলো।

১৯৩৪ খুষ্টাব্দে শাব্দাহানের রাজত্বের অষ্টমবর্ষের কাহিনী বর্ণনায় শাব্দাহানের সন্তা-লেখক মোল্লা আবত্ন হামিদ ময়ুর সিংহাসনের একটা বিবরণ দিয়েছেন। এখানে মনে রাখতে হবে যে, মমতাব্দের মৃত্যু হয় ১৬৩০ সালে আর তাজমহল সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীতে এই স্বপ্লবন্ধীন বর্ণাচা স্মৃতিসৌধ নির্মাণের কাজ শুরু হয় তাঁর মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যেই। আর এই কাজটি নাকি শেষ করা হয় ১০ থেকে ২২ বছর ধরে।

আরও মনে রাখতে হবে যে, ১৬২৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী সিংহাসন লাভের পর পরবর্ত্তী কয়েক বছর শাজাহানকে প্রতিশ্বন্দীদের বিনাশের কাজে ব্যন্ত থাকতে হয়েছিলো আর তাঁর পুরো রাজত্বকালে মোট ৪৮টি অভিযানের কোনো না কোনটিতে তাঁকে মনোযোগ দিতে হয়েছিলো। মমতাজ যখন ১৯৩০ বা ১৬৩১ সালে মারা যান, বিতীয় অধ্যায়ে উদ্ধৃত বাদশানামার পরিছেদ অনুষায়ী, শাজাহান ককির ও দ্রিজদের মধ্যে প্রচুর ধন বিতরণ করেছিলেন। আমাদের বলা হয়েছে যে, তারপরই শাজাহান তাজমহল প্রাসাদ নির্মাণের কাজ ওক করলেন।

আমাদের আরও বলা হচ্ছে যে, কাজ শুরু হওয়ার অনভিপরেই, ১৬৩৪ গালে, তাঁর সিংহাসন লাভের ছয় বৎসরের মধ্যে শাজাহান এতো ধনরত্ব যোগাড় করলেন যে, তা কিভাবে ধরচ করবেন ব্যে উঠতে পারছিলেন না। মোলা আবহল হামিদ বলছেন, 'কয়েক বছরে রাজকীয় মুক্তা ভাতারে অনেক মুক্তা জমা পুড়েছিলো। …'। এই ধরণের আযাঢ়ে গল্প বিশাস করতে গেলে

সরলতার চাইতেও ভিন্ন ব্যিনিবের প্রয়োজন হবে। মনে হয়, কেউই এই ধরণের উক্তিকে যুক্তি দিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করার চেষ্টা করেন নি। আমরা যদি এই ধরণের অমিতব্যয়ের কথা বিশাস করি, ভাহলে সেই সঙ্গেই বিশাস করতে হয় যে, বৃষ্টির ধারার মতো অজস্র পরিমাণ ধন ও মণিমুক্তা মুঘলদের ছিলো।

কাজেই আমরা শাক্ষাহান বারা এই সিংহাসন নির্মাণের উদ্ভট কাহিনী উপেক্ষা করে মনোযোগ দিতে পারি এই সিংহাসনের আয়তন আর নির্মাণকার্থে ব্যয়িত ধনরত্বের পরিমাণের প্রতি। যদি স্বীকার করেও নেওয়া হয় যে, মোল্লা হামিদ এই সিংহাসনে ব্যয়িত অর্থ এবং মণিমুক্তোর পরিমাণবাড়িয়ে তুলেছেন, তব্ও তাঁর বর্ণনাতে শাক্ষাহানের আত্মসাৎ করা এই সিংহাসন দেখতে কেমনছিলো সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।

শাব্দাহানের সভা লেখকের মতামুখায়ী ময়ুর সিংহাসন ছিলো, 'ভিনগন্ত লখা, আড়াই গজ চওড়া, পাঁচ গজ উচু, আর খচিত ছিলো ৮৬ লক টাকা দামের মণিমুক্তো দিয়ে। টাদোয়াতেই ছিলো বারটি মরকভমণির সারি। প্রত্যেকটি ভল্তের ওপরে ছিলো ছটি করে ময়ুরের প্রভিক্তি, যার সর্বান্ধ মুক্তা-খচিত ছিলো। প্রত্যেক জোড়া-ময়ুরের মধ্যে ছিলো রুবি, হীরা, মরকভ ও মুক্তা খচিত একটা করে গাছ। সিংহাসনে খরচ হয়েছিলো ১ কোটি টাকা, আর নির্মাণের সময় লেগেছিলো সাত বছর।' তাহলে এই 'দাঁড়াচ্ছে বে, ভাজমহলের সাথে শাজাহান আরেকটা বায় বছল প্রকল্পে হাত দিয়েছিলেন। এটা আরবা উপত্যাসের কাহিনীর থেকেও আজগুবি। এই সিংহাসনে ছিলো এগারটি আসন, কেক্রেরটি নির্দিষ্ট ছিলো শাসকের জন্ত।

কালক্রমে শাজাহানের হাতে এসে পড়া এই হিন্দু আসনটি কোন রাজ নির্মাণ করেছিলেন, তা জানবার একটা সম্ভাব্য উপায় আসে।

হিন্দু ঐতিহে প্রথম সিংহাসন আরোহণ এবং অক্যান্ত উৎসবের সময় শাসকের চারপালে থাকতেন তাঁর স্ত্রী, পূত্র ও প্রান্তারা। রামচন্দ্রকে দেখানো হয়, সবসময়ই সীতা ও তিন ভাইকে নিয়ে উপবিষ্ট হিসেবে। ঐ থেকে মনে হয় যে, ময়র সিংহাসন নির্মাণকারী হিন্দু রাজার নয়টি পূত্র ছিলো। সিংহাসনের এগারটি আসন নির্মিত হয়েছিলো শাসকের নিজের, তাঁর স্ত্রীর এবং নয় পুত্রের বসার জন্ম। যদি ভারতের প্রাক-মুসলিম ইতিহাসে আমরা বীর ও স্বদ্রপ্রসারী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর নয় সম্ভানের পিতা। কোন হিন্দু শাসককে খুঁজে পাই, ভবে তিনিই হবেন এই সিংহাসনের প্রক্বত নির্মাণকারী।

এমনও হতে পারে বে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের উপাধি এসেছে তাঁর ময়ুর সিংহাসন থেকে, কেননা মৌর্য শব্দটি ময়ুর থেকে নেওয়া হতে পারে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে শাজ্ঞাহান দারা আত্মসাৎ করা ময়ুর সিংহাসনের অন্তিত্ব আমরা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্বের সময় পর্যন্ত পুঁজে পাই। আরেকটা। সম্ভাবনা হতে পারে যে, একজন সাহিত্যরসিক, যোদ্ধা হিন্দু শাসক এই সিংহাসন নির্মাণ করিয়েছেন, কেননা হিন্দু ধর্মগাথা অফুসাকে ময়র বিভার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী এবং মুদ্ধের দেবতা কার্ত্তিক উভয়েরই বাহন। প্রাচীন ভারতে তাঁর বীর্য, বিভাবতা ও সভ্যনিষ্ঠার জক্ত খ্যাত এমন একজন শাসক ছিলেন বিক্রমাদিত্য, ৫৭ খুষ্টাব্দে তিনি বিক্রম সংবতের প্রবর্তন করেন। কাজেই আরববিজয়ী বিক্রমাদিত্যই এই সিংহাসনের নির্মাণকর্ত্তা হতে পারেন, যা পরে ভাজমহলের সক্ষেদ্থল করেন শাজাহান।

## চতুৰ্বিংশ অধ্যায় প্ৰচলিত কাহিনীর অসঙ্গতি

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মধ্যযুগীয় মুগলিম শাসকদের দরবারে আড়ম্বর ও জাঁকজমক ছিলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো ছিলো ষড়যন্ত্র, পাপ, নিষ্ঠুরতা আর উৎপীড়নের উত্তপ্ত পীঠস্থান। কলাচর্চা বা জীবনের অক্সান্ত উচ্চতর বৃত্তির বিকাশের কোন স্থযোগই সে সময় ছিলো না। কাজেই নৃত্য, অঙ্কন, সঙ্গীত ও স্থাপত্যবিতাকে উৎসাহিত করার সমস্ত কাহিনীই ভিত্তিহীন। বস্তুত, মুগলিম অভিযান শুকর সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত উন্নতির পথ ক্ষদ্ধ হয়েছিলো, কেন না, অধিকাংশ নাগরিককেই তখন নিজের ও স্ত্রী পুত্তের নিরাপত্তার চিস্তায় বিত্রত থাকতে হতো। এই ভয়াবহ সন্ত্রাসের যুগে কোন কিছুরই বৃদ্ধি ঘটে না। তাজমহলের মতো প্রাসাদ নির্মাণ গন্তব হয় কেবল দীর্ঘন্থায়ী শান্তি ও উন্নতির যুগে।

শ্রী কেশবচন্দ্র মজুমদার বলছেন, 'নূরজাহানের পিতা ইতমদউদ্দৌলা বলছেন যে, অস্তত ৫০০০ মহিলা মুঘল হারেমের অধিবাসিনী ছিলেন।—এঁদের কাক্ষর গর্ভজাত পুত্রসস্তানকে সারাজীবনের জক্য নিঃসন্ধ কারাবাস করতে হতো।' শাসকের নিজের উরসজাতদের যথন এরপ পরিণতি ঘটতো, সহজেই কল্পনা করা যায় সাধারণ মান্থমের অবস্থা, যাদের অধিকাংশই ছিলো এমন ধর্মও ক্ষষ্টির লোক শাসকেরা যা অত্যস্ত অপছন্দ করতেন। তাছাড়াও আমরা জানি,শাসক পরিবার এবং সম্বাস্ত অমাত্যদের পরিবারে সমকামিতার বেশী রকম প্রাত্তাব ছিলো। পুং বেশ্যারা মুসলিম দরবারের একটি প্রয়োজনীয় অন্থয়ক্ষ ছিলো। এই ধরণের আবহাওয়া কি সমন্ত ধরণের কলাবিতার বিলুপ্তি বা অবনতির সহায়ক নয়?

সব সময় যুদ্ধে লিপ্ত থাকা, অসংখ্য ভূত্য পরিপোষণ, অর্থগৃন্ধ আমাত্যদের সন্ধ, এবং প্রকাণ্ড হারেম রক্ষণাবেক্ষণ—এগুলোর জন্ম ভারতের মুসলিম শাসকদের সব সময়েই অর্থের অভাব লেগে থাকতো। সাধারণ লোকের ভাষায়, তাঁদের দৈনন্দিন থরচ নির্বান্থ করাণ্ড কঠিন হতো। কাজেই এই দরবারগুলির প্রচুর ঐশর্থের বর্ণনা সমস্তই ভাস্ত। সন্দেহ নেই যে, প্রজ্ঞাদের অবিরত লুঠন করে অর্থের যোগাড় হতো প্রায়ই, কিন্তু আসার প্রায় সঙ্গে সংক্ষই তা ধরচ হয়ে যেতো। কলে দরবারের অর্থ কখনো ফীত হতো, কখনো বা একেবারেই কমে বেতো। তাই জক্ষী প্রয়োজনে রাজ্যশাসন নীতির অক্ষ হিসেবে দরিদ্র ও

অসহায় প্রজাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হতো। কিন্তু অর্থ যোগাড় হ্বার প্রায় সঙ্গে সঞ্চেই তা বিভরণ করতে হতো। মৃতা পত্নীর ক্বরেরজন্য ডাজমহলের মতো রূপকথার সৌধ নির্মাণের মতো অর্থ ক্থনোই জমা থাকডো না।, মধ্যধূদীয় মূসলিম লেথকদের পরস্পর বিরোধী বিবরণ লেথা হয়েছিলো, শাসককে
থোসামোদে সম্ভষ্ট করে নিজেদের জন্ম কিছু অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যে। রাজকীয়
অন্ত্র্গ্রহের স্থাকিরণে স্নাত এই সমস্ত লেথকেরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা
করতেন, যাতে শাসককে স্বচাইতে বেশী প্রশংসা করে বেশী অর্থ পেতে পারেন।

ভারতীয় সৌধ ও তাদের স্থাপত্য ইতিহাসে কিভাবে উন্তট কল্পনার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে তার দৃষ্টাস্ত পাওয়া যায় Keeneএর Handbookএ। কান্দাহারের শাসক আলীমর্দান খান সন্তবত কনাকৃতি গম্বুজ প্রবর্তন করেন, যা ভারতের সারাসেনীয় স্থাপতোর ক্ষয়িষ্কৃতার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এর সম্যক্ উদাহরণ হলো তাজমহলের গম্বুজ।' এটাই দেখাচ্ছে যে প্রচলিত ধারণা কাল্পনিক উচ্ছাস মাত্র। 'চৌষট খাম্বা, প্রচলিত বিশ্বাসের মতে শাজাহানের মুখ্য খাজাঞ্চী বকসী সলাবত খানের করর।' এই চৌষট খাম্বাকথাটি অমুসলিম। ইতিহাসের ছাত্রদের কি জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়, মুঘল আমলের অসংখ্য ব্যয়বছল স্থতিসৌধের ধরচ কে জুগিয়েছিলেন। এই সৌধগুলোর বেশীর ভাগই নাকি নির্মিত হয়েছিলো পুংবেশ্রা, কৌজদার, বেশা, ককির, পুত্র, প্রপৌত্র এবং পুত্রের প্রপৌত্রের স্থাতির উদ্দেশে। মান্ত্রের স্বভাবের সঙ্গে কি এই ধরণের উদারতা সন্ধতিপূর্ণ ? এটা কি সন্তব যে, যারা নিজের বা পুত্রদের জন্য কোন প্রাসাদ নির্মাণ করাননি, তার পূর্বপুরুষদের জন্য সমাধি নির্মাণ করিয়েছেন ?

তাঁর Handbook এর ১৫০ পাতায় Keene বলছেন 'মমতান্ধকে এখানে ক্ষরস্থ করার পর তুটো প্রমোদ শিবির ও এর আফুষঙ্গিক কিছু এখানে রাখা হলো। কল্পনা করাও অসম্ভব যে, পত্নীর মৃত্যুতে শোকগ্রস্থ শাসক রাজদরবারের খরচায় শিবির নির্মাণ করবেন, যাতে লোক এই জায়গাটি দর্শন করতে এসে আমোদ-প্রমোদ করতে পারে। বিশেষত, যখন শাজাহানের অত্যাচারী রাজত্বে প্রজ্ঞারা ধর্তব্যের মধ্যেই ছিলো না। কিন্তু এই প্রমোদ শিবিরের উপস্থিতিই বিশ্বাসবোগ্য ভাবে প্রমাণ করে যে, এই ঢাকা প্রবেশ পথগুলি আগে থেকেই আছে, কেননা ভাজমহলের উৎপত্তি রাজপুত প্রাসাদ হিসেবে।

প্রচলিত বিবরণের আরেকটা তুর্বল স্ত্র থেকেও জানা বায় তাঞ্জমহল নির্মাণের এই কাহিনী কডটা ধারা। Handbook এর ১৬৫ পাডায় Keene বলছেন 'এটার সম্ভাবনা খুবই অধিক যে মমভাজ্ঞের দেহাবশেষ (ব্রহানপুরে ছয় মাস সমাধিস্থ থাকার পর যা আগ্রায় জানা হয়েছিলো) বাওলি মসজিদের কাছে জন্মায়ী কবরে প্রায় নয় বংসর ছিলো। ..... ঠিক কখন ডা এই কবরেঃ ( ভাজমহলের নীচের কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠে ) সরানো হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা নেই।' শাজাহান বিশেষ করে মমতাজের সমাধির জক্তই ভাজমহলবানিয়েছিলেন বলে ঢাকঢোল পেটানো সন্ধেও, যেখানে মমতাজের মৃতদেহ তাঁর শেষ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাবার সঠিক সময় পাওয়া যায় না, তথন প্রশ্ন উঠতে পারে, তাজ মহলে সভিয় মমতাজ এবং শাজাহানের দেহাবশেষ আছে কিনা অথবা প্রাচীন রাজপুত প্রাসাদটি আত্মদাৎ করার জক্তই শ্বভিন্ত ছাট নির্মিত হয়েছিলো।

ভাজের নির্মাণ সম্পর্কে শাজাহান-ইতিকথার আরেকটি করুণ অসম্ভতি হলো শ্বভিন্ত স্তের চারপাশের মর্মর পর্দাকে ঘিরে। এই প্রসঙ্গে Handbook এর ১৭১ পাভায় Keene বলেছেন, 'বাদশানামার মতে শ্বভিস্তস্তের প্রকাষ্টের কেন্দ্রে একটি জায়গাকে ঘিরে যে মর্মরের পর্দা ভা স্থাপন করেছিলেন শাজাহান ১৫৪২ সালে শকিন্ত উপযুক্ত ঐতিহাসিকদের মতে এটা স্থাপিত হয়েছিলো আওরক্তেবের হাতে, তাঁর পিতার দেহাবশেষ এখানে রাখার পর বি

এই পরিচ্ছেদটি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এটা লক্ষ্য করতে হবে যে শাজাহানের নির্দেশে লিখিত বাদশানামাকে Keene কোন মুল্য দেন না, কেননা তিনি অন্যাহদের আরো 'উপযুক্ত' বলেছেন। বাদশানামাকে অবিশ্বাস করে Keene ঠিকই করেছেন, কেননা, আমরা ছাড়াও ইতিহাসের নিরপেক্ষ পাঠকেরা জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, মধ্যযুগীয় মুদলিম ইতিহাস লেখা হয়েছিলো তোষামোদের ছারা শাসকের অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশ্রে। কিন্তু Keene ভ্রান্ত হচ্ছেন, যথন তিনি অক্যান্তদের 'উপযুক্ত' বলে বিশ্বাস করছেন। শাজাহানেরই হোক বা আওরঙ্গজেবের দরবারেরই হোক চাটুকারেরা স্বাইছিলো একই শ্রেণীর। কাজেই একমাত্র যে সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি তা হচ্ছে এই যে তাজমহলের রাজপুত অধিকারীর ময়ুর সিংহাসনকে ঘিরে রাখার এই মর্মর পদ'। বরাবরই ছিলো। ত্মণিত পিতার কবর সজ্জিত করার মতো লোক আওরঙ্গজেবের কথনা ছিলেন না।

Sleeman বলছেন, রানীর কবরে উদ্ধৃত এক কোরাণের উক্তির শেষ হচ্ছে "আমাদেরকে অবিশাদীর দলের হাত থেকে রক্ষা করুন।"…

প্রক্বতপক্ষে, প্রাচীনকালে নির্মিত হওয়া সম্বেও মধ্যযুগীয স্থলর এবং বিরাষ্ট সৌধগুলিকে মুসলিম বলে সাধারণ, লোক, ইতিহাস এবং স্থাপভ্যের ছাত্রদের কিন্তাবে প্রান্ত প্রধে পরিচালিত করে বোকা বানানো হয়েছে কয়েক শতাব্দী ধরে অবিরত প্রচারের সাহায্যে, তার উদাহরণ আমরা Sleeman এর অভিজ্ঞতা থেকেই রাখছি। তাঁর বইয়ে চতুর্প অধ্যায়ের ২৯ পাতায় আগ্রায় দৌর পরিদর্শনের প্রসঙ্গে Sleeman বলেছেন, 'আমি একদিনযমূনা পার হয়ে ইত্নমাদ-উদ্দৌলার স্থাতিসৌধ দেখতে যাই।…ফেরার পথে আমি একজন মাঝিকে জিজ্ঞেদ করি হুর্গের মধ্যে প্রতীয়মান একটা নতুন গম্বুজ কে নির্মাণ করেছেন।'

'কোন এক জন সমাট'—'দ বললো

### 'কিভাবে বুঝলে'?

'কেননা এই ধরণের জিনিষ সমাটেরাই নির্মাণ করতে পারেন'— লোকটি শাস্তভাবে জবার দিলো। 'সতি, অতি সত্যি, কথা'—আমাকে অফুসরণ করে নৌকা থেকে নামা একজন মুসলিম সৈক্ত মাধা বিষপ্পভাবে কাঁকিযে বললো 'ধ্বই সতি, সমাট ছাডা আর কেই বা করতে পারেন।'

সৈন্তটির দারা উৎসাহিত হযে মাঝিটি বলে চললো 'তাদের ধিকৃত আধিপতেরে সময় জাঠও মারাঠারা ধ্বংস ও ভেক্সে ফেলা ছাডা আর কিছুই করেননি'—

স্বার্থাদেমী বংক্তিদের আবোলতাবোল বিশ্বাস করে পশ্চিমী পণ্ডিত ও ভ্রমণকারী কিভাবে ভ্রান্তপথে পরিচালিত হয়েছেন তার কিছুটা ইঞ্চিত দেওয়া হলো। স্পষ্টতই মারাঠাও জাঠদের বিরুদ্ধে এই ধরণের অভিযোগ কি রকম অবাশুব তা বোঝা যায় ভাজ এবং তথাকথিত ইতমাদউদ্দোলার কবরের ব্যবস্ত হ্বার পর থেকে জাঠও মারাঠারা এদের গায়ে আঁচড় পর্যন্ত কাটেন নি। কিন্তু মধ্যযুগীয় সৌধগুলির নির্মাতা মুসলিমরা, এটা লোককে ভ্রান্তভাবে বিশ্বাস করতে, বিদ্বেষ্যুলক প্রচার এযাবৎ বেশ সাফালা লাভ করে এসেছে।

আমাদেরও Sleeman এর অভিজ্ঞতা হয়েছিলো।

আগ্রা তুর্গ পরিদর্শন কালে একবার এক শাশ্রম্ কু মুদলিমকে আমরা জিজেদ করি, তুর্গেব কোন অংশে আপ্তরক্ষজেব শিবাজীকে বন্দী করে রেখেছিলেন। এই প্রশ্ন জিজেদ করে আমরা শুর্ প্রচলিত কাহিনীটাই পরীক্ষা করে দেখতে চাই, কেন না আমাদের মনে স্পষ্ট ধারণা আছে যে, শিবাজীকে তুর্গের বাইরে রামিদিং এর বাড়ীতে বন্দী করে রাখা ইয়েছিলো। কিন্তু ঐ মুদলমানটি চোখের পাতাও না নাড়িযে বা উত্তরের জন্য বিদ্যাত্র না হাতভিয়ে একটা দেয়ালের পশ্চাৎবর্তী দ্র স্থানের দিকে দেখিয়ে দিলে, যা তথন সৈন্যদের অধিক্বত জায়নগার অস্তর্ভুক্ত ছিলো এবং দর্শকদের দেখানো যাওযা নিষিদ্ধ ছিলো। আমরা নিজের অভিক্রতা থেকেই বুঝতে পারলাম, কিন্তাবে সাধারণ মাহুষ এবং ইতিহাদের বিচক্ষণ পাঠকও একইভাবে বিল্লাস্ক হয়েছেন অসৎ লোকদের ঘারা। শুধ্

ম্পের কথাতেই নয়, সরকারীভাবে লিপিবদ্ধ মধ্যমূগীয় ঘটনাবলীর সঠিক বিবরণ বলে আখ্যাত মধ্যমুগীয় ইতিহাসও এই বিভাস্ত বাড়িয়েছে।

প্রপরের পৃষ্ঠাগুলিতে যা বলা হলো, তাতে একাস্ত বিশাসীরও ব্যতে কষ্ট হবে না যে, তাজ-ইতিকথা সরলবিশাসী পৃথিবীকে চাপিয়ে দেওয়া এক বিরাট শাপ্পা। এর প্রত্যেকটা বিবরণে রয়ে গেছে বিরাট অসক্ষতি। শাজাহান কর্তৃক তাজমহল নির্মাণের প্রচলিত কাহিনীর মিথ্যাটার খোলস খসে পড়েছে দেখানোর পর আমরা চেষ্টা করবো, তাজমহলের সঠিক উৎপত্তির একটা তথ্য-নির্ভর বিবরণ তৈরী করতে।

ওপরে আলোচিত কিছু বিছু স্ত্র আমাদের দেখাচ্ছে যে তাজমহলের উৎপত্তি হযেছিলো প্রাদাদ হিসেবে, কবর হিসেবে নয়। এর জাঁকজমক প্রমোদ শিবির মর্মরের পদা, স্থন্দরভাবে মোজাইক করা মেঝে, রূপোর দরজা ও সোনার গরাদের মতো বায়বছল উপকরণ, শত শত কক্ষ, থাসপুরা ও জয়সিংহ-পুরার মতো নাম, হিন্দুদের কাছে পবিত্র একেবারে বাছাই করা কল ও ফুলের বাগান—সবই এই বক্তব্যকে সমর্থন করে।

মধাযুগীয মুসলিম ইতিবৃত্তের মিথ্যাচার সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে Keene বলছেন 'ভারতীয় লেখকরা তাঁদের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকদের প্রশংসা করতে গিরে এমন সব উক্তির অবভারণা করেছেন, যা-পরবর্তীকালের সন্ধানী-দৃষ্টিতে একোরেই অসভ্য প্রতিপন্ন হয়েছে।, এই লেখকদের ভারতীয় বলে Keene ভূল করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন বিদেশী মুসলিম।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে তিনি স্বীকার করছেন, শাজাহানের শ্বতিশুস্তটি । 
অসমস্ত্রস ভাবে স্থাপিত হয়েছে। এই মহান প্রাসাদের নীচের তলায় আছে 
নদীর দিকে মুখ করা সারিবদ্ধ ১৪টি ঘর (পৃ ১৭৭)। এই ঘরগুলি সম্বন্ধে 
Keene বলছেন 'একই সারিতে এই ১৪টি ঘর নীচের প্রকাষ্ঠ নদীর দিকে মুখ 
করে চত্তরের নীচে অবস্থিত। এর প্রত্যেকটি যুক্ত আছে একটি ঘারপথের 
ঘারা, যার পুরো দৈর্ঘটাই পূর্বর পশ্চিমে প্রসারিত। এই ঢাকা জায়গাটির প্রত্যেক 
প্রাস্ত থেকে একগুচ্ছ সিঁড়ি উঠেছে ঐ প্রক্ষেষ্ঠ চত্তরের দিকে, যেখানে এর 
বাইরের দরজা লাল পাথরের টুকরো দিয়ে বন্ধ করা আছে। কয়েক বছর 
পূর্বে আবিষ্কৃত হবার আগে পর্যন্ত এর অস্তিত্ব সন্দেহ করা হয়নি। এই সন্দেহ 
জাগায় একেবারে পূর্বদিকে তৃটি ঘরে নদীর দিকে মুখ করে বসানো একটি করে 
ছোট জানালা। আগে দেরালচিত্রে বা অক্সন্তাবে সজ্জিত এই ঘরগুলো আজকাল 
অন্ধকারাচ্ছর ও বাহুড সমাকীর্ণ হওয়ায় উর্চ বা অক্স আলো ছাডা খুঁটিয়ে দেখা 
যায় না। পূর্বে তাদের মাঝখান দিয়ে নদীর ঘাটে পৌছুনো যেতো। ফলে, 
এগুলোকে নদীর দিক থেকে তাক্তে প্রবেশের পথ হিসেবে গণ্য করা হতো।

ব্যবহার কল্পনা করা যেতে পারে।

ভাজমহদের কত অংশই যে সাধারণের কাছ থেকে লুকায়িত আছে, সেই সম্পর্কে ওপরের পরিচ্ছেদ একটা গুরুত্বপূর্ণ হলে। সাধারণ দর্শক, শ্বৃতিভন্তের কক্ষে উকি দিয়ে, দিনের পরিশ্রম সার্থক ভেবে সম্ভই হয়ে ফিরে আসেন এই ধারণা নিয়ে যে, তিনি ধনবান শাক্তাহানের ইন্তনির্মিত একটা মহান সমাধি দেখে এলেন। কিন্তু তিনি খুবই খারাপভাবে প্রতারিত হচ্ছেন। Keene উল্লেখ করেছেন যে, অসংখ্য নিচ্তুলার ঘর লালপাথরের খণ্ড দিয়ে বন্ধ করে রাখা আছে। এই ব্যয়বহুল প্রাসাদকে মুদলিম কবরে পরিণত করার পর ঘরগুলোর আর প্রয়োজন না থাকায়, শাজাহান সেগুলো বন্ধ করিয়ে দেন। কাজেই, নতুন কিছু নির্মাণ করা তো দ্রস্থান, শাজাহান তাক্তমহলের এক বিরাট অংশ হয় ধ্বংস করেছিলেন, নয়তো বৃক্তিয়ে দিয়েছিলেন। এই একই জিনিষ ঘটেছে ভারতের সমন্ত মধ্যমুগ্রীয় কবরের ক্ষেত্রে, যতই তাদের হুমায়ুন, আকবর ইত্মাদ উদ্দোলা, সফ্দরজং বা অন্ত কার্লর কবর বলে দেখবার চেষ্টা হোক না কেন।

তাজমহলের পশ্চাৎভাগে প্রশন্ত লাল পাথরের চন্ত্রে দাঁড়িয়ে, পার্থে প্রবাহিত যমুনা নদীর দিকে ভাকিয়ে, দর্শক হয়তো অন্নমান করতে পারেন যে, শুষু নদীর দিকে মুখ করে সারিবদ্ধ ১৪টি ঘর থেকে থাকলে, বিরাট মর্মর শুজিন্তির নীচে সম্পূর্ণ নীচের ভলাটিতে কন্ত বেশী ঘরই না থাকবে।

দর্শক আরো অন্থমান করতে পারেন, শুধু লাল পাথরের চন্ধরের নীচে যদি এতগুলো ঘর থেকে, থাকে পুরো জমির সমতলের নীচে যমুনা পর্যন্ত মোট কড-শুলো নীচের তলা থাকতে পারে। কাব্দেই জমির সমতল থেকে মর্মরের ভিত্তি পর্যন্ত এই রকম অনেকগুলো নীচের তলা আছে, যার প্রত্যেকটিতেই আছে অসংখ্য ঘর। দর্শকদের এর একটাও দেখানো হয় না। এই হিন্দু প্রাদাদকে মুসলিম কবরে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে শাজাহান আত্মশাৎ করার পর থেকেই এই সমস্ত ঘরগুলো দর্শকদের জন্য নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তুর্ভাগ্যবশত, স্থাধীন ভারতের স্থাধীন নাগরিকদেরও তাজমহলের সকল কক্ষে প্রবেশের ঘরে অধিকার দেওয়া হয় না। পরিবর্তে তাকে গেলানো হয় কল্পিত শাজাহান-মুমতাজ্যের প্রেমকাহিনীর রূপকথা।

Bernier এর সাক্ষ্য থেকে স্পষ্ট বে, ১৬০০ সালে শাজাহান কর্তৃক এই হিন্দু প্রাসাদটি দ্বলের পর থেকেই এই ঘরগুলে। পরিদর্শনের ওপর নিষেধ আরোপ করা হয়েছিলো। শাজাহানের রাজত্বলালে Bernier এসেছিলেন করাসী পর্যটক হিসেবে। তিনি লিবছেন 'গম্বুকের নীচে আছে একটা ছোট ঘর, যাতে আছে একটা সমাধি, যা আমি ভিতরে গিয়ে দেখতে পারিনি। বছরে মাক্ষ

একবার ছাড়া এটা উন্মৃক্ত রাখা হয় না। সেই সময় বিশেষ অনুষ্ঠান হয়, কিছ-সমাধির পৰিত্রতা ক্ষ্ম হবার ডয়ে কোন খুটানকে ( অমুসলিমকে) প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় না।' প্রকৃতপক্ষে এর কারণ হচ্ছে, অঅুসাডের কথা যেন জানাজানি না হয়ে যায়।

লালপাথরের চন্থরের নীচের অংশ ছাড়াও আরেকটি বিরাট নিমতল আছে মর্মর মঞ্চের নীচে, যাতে অনেক ঘর আছে। শ্বতিশুন্তের কক্ষ থেকে সিঁড়ি দিয়ে কবরের কক্ষে নেমে আসা দর্শককে বোঝান হয় যে, ওথানে একটাই অন্ধকার ঘর আছে, যাতে আছে তুটি কবর। সভাির সঙ্গে এর অনেক ভকাং। সেথানকার এই অন্ধকারটা পাশের কক্ষণ্ডলি সম্পর্কে দর্শকের অ্জভার একটি প্রতীক।

ভাড়ান্ডড়ো করে দেখতে আসা অনেকেই এই ধারণা নিয়ে আসেন যে, মর্মর প্রাসাদটিতে আছে জমির ওপরে একটা শ্বভিন্তস্তের কক্ষ আর নীচে একটি কবরের কক্ষ। কিন্তু এদেরকে যিরে অনেক বিস্তৃত কক্ষ আছে। তাঁর Handbook এর ১৬৪ পাতার Keene বলছেন, 'শ্বভিস্তস্তের প্রকোষ্টের অভ্যস্তরের চারপাশে আছে চারটি চতুক্ষোণ হলঘর, আর আছে চারটি আটকোণা হলঘর। এই হলঘরগুলো একটা প্রবেশ পথের দারা পরস্পর যুক্ত আছে শ্বভিস্ত প্রকোষ্ঠের সক্ষে, যাতে ঐ কবরের প্রকাষ্ঠে প্রবেশ এবং নির্গমন করা যায়। প্রভ্যেক আটকোণা হলের দক্ষিণে আছে একটা সিঁড়ি, যা উঠে গেছে ওপরভালায়। সেথানে আছে একই ধরণের হল এবং প্রবেশ পথ।'

যেহেতু, মাটির সমতলে মর্মর প্রাসাদে অনেক হলঘরও আটকোণা কছ আছে, এটা পরিঙ্গার যে, ঠিক নীচের তলাতেও এই ধরণের হলঘর ও কক্ষ আছে। দর্শক যদি কেন্দ্রীয় কবরের প্রকোষ্ঠ থেকে কক্ষণ্ডলোতে প্রবেশের পথ না দেখেন, তার কারণ হচ্ছে যে, ওগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কাকেই মর্মরের তিত্তি থেকে যমুনার তল পর্যন্ত ভাজমহলের নিচু তলায় প্রকোষ্ঠগুলিতে অনেক কিছুই অমুসন্ধান, অপসারণ এবং আবিষ্কার করার আছে। এই মাটিয় তলায় সমন্ত প্রকোষ্ঠগুলি যদি উন্মুক্ত করা হয়, তবে শাজাহান কর্তৃক এই প্রাসাদ আত্মসাতের কাহিনীটি জোড়া লাগাতে তা খুবই সাহায্য করবে।

'নীচু তলার ঘরগুলি দেয়ালচিত্র ও অক্সান্য কারুকার্য দারা সজ্জিত ছিলোঁ Keene এর এই মস্তব্যের প্রতি আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ডাজমহল যে প্রাক্তন হিন্দু প্রাসাদ, তার সপক্ষে এটি একটি দৃষ্টাস্ত। শাজাহান মাটির নীচে অসংখ্য কারুকার্যধচিত ঘর নির্মাণ করে পাকলে সেগুলো এভাবে বন্ধ করিয়ে দিতেন না। বাদশানামার মতে মমতাজাবাদে (খাসপুরা ও জর-সিংহপুরার ওপর নামটি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিলো) চারটি সরাই ছিল, যার প্রত্যেকটিতে ছিলো ১৩৬টি করে কক্ষ। আর ছিলো একটি কেন্দ্রীয় চতুষ্কোণ চম্বর, যেখান থেকে নির্গত হয়েছিলো পরস্পরের সমকোণে সংযুক্ত রাস্তা। কর্তমানে ভাজমহল নামে পরিচিত হিন্দু প্রাসাদটির চারপাশে যে দিলো অসংখ্য রাস্তা দিয়ে সংযুক্ত অন্যান্য বিরাট সৌধ, তারই সাক্ষ্য যেলে এই উক্তিতে। সংস্কৃতে পুরা শব্দের অর্থে এই জিনিষটিই বোঝায়। এই বিরাট প্রাসাদ অনুষদ্ধ যুক্তি-গ্রাহ্ম হয়, যদি ধরে নেওয়া যায় যে এর কেন্দ্রন্থলে ছিলো একটি অনুপম প্রাসাদ। যার রক্ষণোবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহ করাও কঠিন, সেই ধরণের অনুষদ্ধ কররের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়।

বই এবং প্রবন্ধ থেকে তাজের সম্বন্ধে উদ্ধৃত উক্তিপ্রথাগত তাজ ইতিকথার অদারত্বই প্রতিপন্ন করে এবং প্রমাণ করে যে, তাজমহলের উন্তব হয়েছিলো করর হিসেবে নয় প্রাসাদ হিসেবে। আমরা এখন এই প্রাসাদটির সমীক্ষায় মন দেবো।

Vincent Smith কৰ্ত্তক তাঁৱে বই 'Akbai the great Moghul' বইয়েৱ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, বাবর তাঁর আগ্রার উত্তান প্রাদাদে পরলোকগমন করেন। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, বাবরের পূর্বস্থরী এবং উত্তরস্থরী যারাই আগ্রার শাসক ছিলেন, তাঁরাই অধিকারী হিলেবে অথবা তাজমহলের তদানীস্তন অধিকারী মানদিংহ বা তাঁর পৌত্র জয়সিংহের অতিথি হিসাবে অন্তত কয়েকটা দিন বা ঘণ্টা তাজমহলে কাটিয়ে গেছেন। ফার্সী কবি সলোমনের মতে একটা প্রচণ্ড আক্রমণের পর জয়পালের হাত থেকে আগ্রা তুর্গ অধিকার করেন মহম্মদ ঘোরী। যিনি হুর্গের অধীশ্বর হতেন, তাজের অধিকারও তাঁর ওপর বর্ত্তাতো। কাজেই, আমরা এই সিদ্ধান্তে আসি যে, জয়পালের অধিকারে ছিলো তাজ এবং তিনি সেধানে বাদ করতেন। তারপর নিশ্চয়ই মহমম্মদ ঘোরী তাজমহলে বাদ করে থাকবেন, যদিও নিরাপত্তার কারণে হয়তো তিনি পছন্দ করে থাকবেন আগ্রা তুর্গের ঘেরা জায়গায় থাকতে। অন্ত ষারা এই ২৬ কক্ষ বিশিষ্ট মর্মর প্রাসাদের অধিকারী ছিলেন বলে মনে হয়, তাঁরা হচ্ছেন মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণের পর ক্ষমতায় আদা ভুয়ার রাজপুত গোষ্টির লোকেরা, বিশালদেব চৌহান, বহলুল লোদী, দিকিন্দার লোদী, বাবর, ভ্যায়ূন, শের শাহ, জালালখান लामी, ह्यायून व्यावात, व्याक्वत, यानिनःह, खन् भिःह এवः खग्निःह। नमन्त्र প্রচলিত বিবরণীর স্বীক্ষৃতি অনুযায়ী শেষোক্ত ব্যক্তির কাছ থেকেই ভাজমহল ছিনিয়ে নিয়ে শাজাহান একে কবরে রূপান্তরিত করেন।

থেহেতু আগ্রার নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা তাজমহল বংশাহুক্রমে রাজকীয় নিবাস হিসেবে ব্যবস্থাত হয়ে এসেছে, এটা পরিস্কার যে এখানে বহু রাজকীয় জন্ম ও মৃত্যু ঘটেছে, যার সাক্ষ্য মেলে এখানে বাবরের মৃত্যুর উল্লেখ থেকে।

আগ্রা দুর্গের দরদালানে তাজের দিকে মূখ করে আছে একটি ছোট কাঁচ, যা দেওয়ালে গাঁথা আছে তাজমহলের চিত্রকে ধরার জন্ত। তাজ ইতিকথার উদ্ভাব- করা এই উদ্ভাবনটিকে কাজে লাগিয়েছেন ইতিকথার মোহ বাড়িয়ে তুলতে। হাজার হাজার ক্ষুদ্র প্রতিকলক প্রাগাদের বাঁকানো দরজায় বা মেয়েদের পোষাকে ৰচিত করা; প্রাচীন বছল প্রচলিত রাজপুত প্রথা। রাজস্থানের অসংখ্য প্রাচীন প্রাসাদে এই ধরত্রের কাচের প্রতিফলক এখনো রয়েছে দেখা যায়। মেরেদের পোষাক সজ্জার কাজে এখনও এগুলো ব্যবহৃত হয়। যদি সারাদেনীয় স্থাপত্য বলে কিছু থাকে, তবে তা ঢাকা দেওয়ায় বিশ্বাসী হতে পারে কিন্তু কথনোই কাঁচের প্রতিফলকের কথা চিন্তা করতে পারেনা। আগ্রাত্বর্গের স্থড় পথে রন্ধিত এই কাঁচের প্রতিফলকের সাহায্যে রাজপুত শাসক হুর্গ থেকে তাজ নিরীক্ষণ করতেন। বন্দীদশায় শাজাহানকে তাজের দিকে মুধ করা তুর্গের অংশে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। কাজেই বন্দীদশায় তিনি নিজেকে সান্থনা দিতেন এই ক্ষুদ্র কাঁচের টুকরোম প্রতিফলিত তাজের প্রতিবিদ্ব দেখে, একণা ধারণা করা অবান্তব। আর একটা অবান্তব ও অসমভিপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এই ধারণা যে, একজন বৃদ্ধ শাসক সমস্ত সময় দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর ক্ষীণ দৃষ্টিকে আরো ক্ষীণ করে জ্বলবেন একটি ক্ষুদ্র কাঁচের টুকরোর দিকে তাকিয়ে থেকে তাজের অস্পষ্টপ্রতিচ্ছবি দেখে, যথন ঐ সৌধের দিকে সোজাস্থজি তাকিয়ে তিনি একটি প্রত্যক্ষ এবং পরিষ্কার দৃশ্র পেতে পারেন। তাছাড়া, এই ধরণের কাজে কি তাঁর ঘাড় ব্যথা हत्व ना ? है जिहारमत भार्ठक, श्रपुज्यविष अवः माधात्रण पर्मादकता कथाना माथा ঘামান নি ভাজইতিকথার এই সমস্ত শিপিল অংশগুলিকে ঠিকভাবে সাজিয়ে দেখতে যাতে সব মিলিয়ে কাল্পনিক হলেও একটা স্থসকত কাহিনী দাঁড় করানো যায়। তা যে করা হয়নি তার প্রমাণ ওপরেই দেওয়া আছে।

একটি সরকারী পিয়ন আমাদের জানায় যে তার পিতা ইনশা-আলাখান প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে এই আয়নাটি স্থাপন করে। তা হয়ে থাকলে, আয়নায় শাজাহান কর্তৃক তাজমহলের প্রতিচ্ছবি দেখার কাহিনী একটা বিরাট ধাপ্লা। মধ্যযুগীয় স্থতিসৌধ নির্মাণের কাজে ব্যয়িত সময়, পরিশ্রম এবং অর্থের সাহায্যে লব্ধ কলের সম্বন্ধে পাঠকদের ধারণা স্পষ্ট হবে, যদি সমসামন্ত্রিক এই ধরণের কোন প্রকল্পের সলে তাদের তুলনা করে দেখা হয়। মহাত্মা গান্ধীর সমাধির সলে তুলনা করে দেখা যাক তাজমহলকে, যদি তা মূলত কবর হিসাবে উত্তুত বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। মহাত্মাগান্ধীর সমাধি নির্মাণেও ১৭ বছর লেগছিলো। এর চারপাশে আছে একটা বাগান। নির্মাণে ব্যয় হয়েছে কোটি কোটি টাকা। কাজেই মোটা মূটি ভাবে মহাত্মা গান্ধীর সমাধি নির্মাণে ব্যয়িত সময়, পরিশ্রম এবং অর্থ মিলে যায় সবচাইতে অত্যুক্তিকর বিবরণী মতেও, তাজমহল নির্মাণে ব্যয়িত সময় অর্থ এবং পরিশ্রমের সলে। কিন্তু কল হয়েছে সম্পূর্ণ আলাদা। আড়ম্বর, বিরাটন্থ, পরিসর, কাক্ষকার্য এবং সৌন্দর্থের দিক দিয়ে ভাজমহলের সন্ধে মহাত্মা গান্ধীর দ্যাধির কোন তুলনা চলে না। মহাত্মা গান্ধী সর্ব জনের প্রদ্ধা এবং অনেক বেশী দংখ্যক লোকের ভালবাদার পাত্র হওয়া সত্ত্বেও এই ভকাৎ ঘটেছে। স্থাপদ্যার চরম উৎকর্ষের সন্ধে, বিশাস করা হয় যে, ভাজে ছিলো রূপোর দরহা, সোনার দরাদ, আর মুক্রো খচিত এক মর্মরের পর্দা। পাঠকেরা সহজেই এই সবের মোট খরচ অমুমান করতে পারেন, যা পৌছুবে একটা অবিশ্বাহ্য অক্ষে। সম্ভবত, দমস্ত মুঘল শাসকেরা একযোগেও কেবল একটা অভিসৌধে এভটা অর্থ ব্যয় করতে পারভেন না। ভাছাড়া ভিথারী এবং ফকির অধ্যুষিত অভিসৌধে এউ বিলাসিভা ক্রেও অর্থ ব্যয় করতে পারেন? আর, সমাধির ক্ষেত্রে এই বিলাসিভা অশোভন। কেবল মন্দির এবং প্রাসাদেরই এই জাঁকজমক উপযুক্ত।

মর্মর চতুকোণের দিক থেকে তাজে প্রবেশের দরজা এবং শ্বভিন্তপ্ত প্রকোষ্টে প্রবেশের জায়গা ত্টোই দক্ষিণমুখো। তাজমহল মূলত কবর হলে, এই দরজা হতো পশ্চিমমুখী, কেননা ইসলাম ধর্ম মতে জীবিত বা মৃত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে বোগাযোগের জন্ম পশ্চিম দিক নির্দিষ্ট। তাজমহলের কবর হিসেবে উৎপত্তির প্রচলিত কাহিনীকে খণ্ডন করার পক্ষে এইটি অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষে।

করেকটি ক্ষেত্র ছাড়া মধ্যযুগীয় মুসলিম সৌধদম্হের প্রায় সবই করব। ভাবতেও আশ্বর্য লাগে, একদল বহিমু'খী শাসক বসবাসের জন্ম প্রাসাদ না বানিয়ে কবর বানিয়েছেন অজস্র। আরো আশ্বর্যের ব্যাপার এই যে, প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী পূর্বস্বীর জন্ম যিনি প্রাসাদোপম কবর বানিয়েছেন, তিনিই আবার পূর্বস্বীর রাজত্ব কালে তাঁর রক্তের জন্ম লালায়িত ছিলেন। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে ওপরের ছটো বিবৃতিই সত্যি, তা হলেও, এই কবর নির্মাণের মধ্যে কিছুটা সক্ষতি ও মাত্রা থাকা প্রয়োজন ছিলো। এই দৃষ্টিভলী থেকে আকবর, হুমায়ুন ও মমতাজের কবর তুলনা করে দেখা বাক। হুমায়ুন ভারতে নিজেকে পূন: প্রতিষ্ঠা করার ছয় মাসের মধ্যেই মারা বান। তাঁর গর্ব করার মতো কোন সাম্রাজ্য ছিলো না, অথচ তাঁর তথাকথিত কবরটি একটি প্রাসাদোপম সৌধ। মুঘলদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী আকবরের কবরটি সিকান্দ্রায়্ম অপেক্ষাক্ষত কম ব্যয়বহুল ও সাধাসিধে। শাজাহানের ন্বিতীয় ধহিষী এবং তাঁর সহস্রাধিক নর্মসহ্চরীর একজন মমতাজের শ্বতিসৌধটিই স্বচাইতে শ্রেষ্ঠ। আড়ম্বর এবং সৌন্ধর্বের দিক থেকে ভাজমহল প্রথম, হুমায়ুনের কবর ন্বিতীয় ও আকবরের সমাধি তৃতীয় বলে গণ্য হয়।

পাঠককে এখন চিন্তা করে দেখতে হবে, এই প্রাসাদগুলি যাদের করর বলে পরিচিত, উৎকর্বেরদিক থেকে ইতিহাসেও তাঁরা একই ক্রমান্ত্রসারে চিহ্নিত হয়েছেন কিনা। এই সমন্ত কররগুলি বে সবই প্রসাদ এবং আগাগোড়া হিন্দু রীতিতে নির্মিত সেই কথাও মনে রাখতে হবে। এতেই স্পষ্ট হচ্ছে যে, প্রশ্নটা ছিলো নতুন কোন সমাধি সৌধ নির্মাণের নয়, হাতের কাছে পাওয়া রাজপ্ত

প্রাসাদ বা মন্দিরকে কবরের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার ৷ দেই কারণেই কবরগুলিত্তে শায়িত দেহগুলির অপেক্ষাকৃত গুরুত্বের কোন প্রমাণ পাওরা যায় না,
এদের তুলনাস্লক নির্মাণসৌকর্বের মধ্যে ৷ প্রত্যেকটি ম্বল শাসকের মৃত্যুর সচ্ছে
সচ্ছে যে বিশৃষ্থলা ও ভয়ানক গৃহবিবাদ শুরু হয়ে যেতো, তাতে পরলোকগভের
জন্ত কোন বিশেষ সমাধিসৌধ নির্মাণের কোন সম্ভাবনাই থাকতো না ৷ কারুর
হাতেই রাজকোষের একছত্তে আধিপভ্য থাকতো না, আর থাকলেও উত্তরাধিকারের দাবী সাব্যন্ত করার যুদ্ধে ভা থরচ না করে একটা নিক্ষলা আবেগের
প্রকল্পে, মৃত্ত পূর্বস্থরীর স্থতিসৌধের জন্ত থরচ করতে যাবেন কে ? কেইবা এই
প্রাসাদ নির্মাণের ভত্থাবধান করবেন, কি ভাবেই বা করবেন ?

তাজমহল ইতিকথার প্রচলিত বিবরণীর অসন্ধৃতি ও পরস্পার বিরোধের মধ্যে একটা ব্যাপারে প্রত্যেকটি বিবরণীই একমত, তা মধ্যযুগীয়, আধুনিক, মুসলিম বা অমুসলিম বে কোন বিবরণীই হোক না কেন। তা হচ্ছে তাজের অধিকার সম্পর্কে কোন বিতর্ক বা প্রশ্ন নেই, এটা ছিলো মান সিংহের নাডি জয়সিংহের দ্বলে। তাদের থেকেই জয়পুরের রাজপরিবার এসেছেন।

এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে, নতুন দিল্লীর তথাকথিত ছমায়্ন কবর এখনো 'জয়পুর এটেটের' অংশে অবস্থিত। কাজেই দিল্লীর জয়পুর রাজপরিবারের মালিকানাস্থিত একটি প্রাসাদ ছিলো এই কবরটি।

আর তাজমহল ছিলো একই পরিবারের দখলে আগ্রায় একটি প্রাসাদ। স্থাপত্যের দিক দিয়ে তুটোই অন্তর্মপ, কিন্তু আড়ম্বর, সৌন্দর্যও স্ক্রতায় তাজমহল দিলীর সৌধটিকে ছাড়িয়ে যায়।

শাজাহান কর্তৃক অধিকারের আগে তাজের উপর জয়সিংহের অবিস্থাদী দখল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ব তথ্য। বস্তুত, আমাদের পাওয়া সাক্ষ্য প্রমাণের মধ্যে তাজে জয়সিংহের মালিকানার সংবাদটি হচ্ছে সেই কেন্দ্রদণ্ড যার মাধ্যমে সমশু ব্যাপারটা শাজাহান-ইতিকথাকে নম্মাৎ করে রাজপুত উৎপত্তির দিকে ঘুরে গেছে।

আবেগের ঘার। আপুত কাহিনী যদি বিচারবৃদ্ধিকে প্রভাবিত না করে তাহলে এক নজরেই বৃথতে পারা যাবে যে, তাজের সম্পত্তির ওপর জয়সিংহের অধিকার সম্পর্কে সর্ববাদীসম্মত বিবরণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের পণ্ডিতেরা ঠিক এখানে এসেই ভয়ানক ভূলের শিকার হয়েছেন। শাজাহান কবরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন বিশাস করে তাঁরা সবাই ধারণা করেছেন যে, তিনি জয়সিংহের কাছ থেকে একখণ্ড উমুক্ত জমি দখল করেছিলেন। কিছ আমরা খ্ব ঘনিষ্ঠভাবে খুঁটিয়ে দেখে আগেই জানভে পেরেছি বে, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ভাজমহল ইতিকথার সবটাই বানানো। শাজাহান যে একটা ভৈরী করাপ্রাসাদ দখল করে

তা কবরের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন, এই সিদ্ধাস্তের হাত কিছুতেই এড়ানো যাছে না।

ষদিও আমরা দেখিয়েছি যে, জয়েসিংহের মালিকানাসাবান্ত হওয়া দিয়ে পুরো বাাপারটার মীমাংসা হয়ে যায়, তাহলেও উথাপিত অন্ত প্রমাণগুলি আমাদের ব করাকে আরো জারদার করে। তাজমহলের ৬ ভাস্তরের পুরো কারুকার্যমিতিত দেয়ালের পর্দা রচিত হয়েছে ভারতীয় ফুলকাটা-নক্সা অনুযায়ী। যদি করর হিসেবে তাজের উত্তব হতো, স্ত্রীর শ্বতিসৌধের অভ্যন্তরের দেয়ালের পর্দার শাজাহান কথনোই ভারতীয় ফুলের চিত্র অঙ্কিত হতে দিতেন না। অবশ্য তর্ক ভোলা যেতে পারে যে, যেহেত্ তাজের নির্মাণে নিযুক্ত কারিগরেরা হিন্দু ছিলো, অতএব তাজের অঙ্গে তাদের অরুনরীতিই রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, যিনি অর্থের যোগানদার, তাঁর মতই এই ব্যাপারে প্রাধান্ত পারে। ভাছাড়াও, যথন ব্যাপারটা মৃত ব্যক্তির আত্মার শাস্তি সম্বন্ধীয়, একটা বিক্কত ধর্মের প্রতীককে কথনই স্বেচ্ছায় তাজের অলঙ্করণে ব্যবহৃত হতে দেওয়। হতো না। বস্তুত, ইললাম ধর্মও ঐতিহ্যে এই ধরণের ব্যয়বহুল করর নির্মাণ করে অভান্তরে বিস্তৃত অলঙ্করণ করানোর ধারণা কথনোই সম্থিত হয় না। অবশ্য শাজাহানের পক্ষে এগুলো মানিয়ে নেওযা ছাড়া গভ্যন্তর ছিলো না, কেন না তিনি পেয়েছিলেন একটা তৈরী 'পৌত্তলিক' প্রাগাদ।

ধারা প্রচার করেন যে, মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসকের। তাঁদের নির্মিত স্থাতিসৌধে হিন্দুরীতি ব্যবহারে অন্তমতি দিতেন উদারতার সঙ্গে, তাঁরা ভেবে দেশতে পারেন যে, এই বিংশশতকের কম গোঁড়ামির যুগেও কোন গোঁড়া মুসলিম, মন্দিরের অন্তকরণে কোন মসজিদ বা কবর নির্মাণের পরিকল্পনা সাহস্বকরে করতে পারবেন না।

অন্ত একটা দিক থেকে দেখলেও নির্মাণকার্যের কারিগরের। হিন্দু ছিলেন বলেই তাজের অলঙ্করণে হিন্দু রীতি ও চিহ্নের উপস্থিতির ব্যাখ্যা নির্থক হয়। প্রচলিত মুসলিম বিবরণীতে ( যা সবই আমরা কাল্পনিক বলে প্রমাণ করেছি ) বরাবর দেওয়া আছে তাজের নক্সাকারী ও কারিগরদের মুসলিম নাম। হিন্দুরীতি বা চিহ্নের প্রতি তাদের ভালোবাসা বাভক্তির প্রশ্ন অবাস্তর। আরও মনে রাখতে হবে যে, হিন্দু মন্দির, চিত্রকর্ম, লেখা, ধর্মগ্রন্থ, সংস্কৃতি ও ধর্মের বিনাশই ছিলো ভারতন্থিত প্রত্যেক মুসলিম শাসকের প্রাথমিক এবং মুধ্য উদ্দেশ্যে। কাজেই উৎসাহ দেবার কথা না হয় বাদই গেলো, তাঁদের নির্মিত স্থতিসৌধে ভারতীয় চিত্রকলা, পদ্ধতি ও প্রতীক্ষের আমদানীই বা সেই একই মুসলিম শাসকেরা কি করে সহ্থ করবেন ? এই সমন্ত বিবেচনা থেকেই আমরা ব্রুতে পারি যে, একটা জলীক ধারণার বশবর্জী হয়ে ঐতিহাসিক ও স্থপত্রির

করেছেন বে, মধাযুগীর কবর ও মগঞ্জিদ সবই মুসলিম স্থাপতঃ। তাঁরা এগুলির উৎপত্তি সম্পর্কে থুঁটিযে দেখবার প্রযোজন বোধ করেন নি।

श्चारता पुःरथत वरालात रुट्ह এहे या, कथरना जमरशा छेनाहतरगत मणुशीन এতিহাদিক ও স্থপতিরা অস্বন্তির সঙ্গে সচেতন হন বটে যে, যাঁদের করর হিসেবে সৌধগুলি নির্মিত বলে বলা হয়, তাঁদের জন্মের বছ পূর্বেই এই সৌধগুলি বিভাষান ছিলো। কিন্তু তারা ব্যাখ্যা দেন এই মর্মে যে, মুত্র্যাক্তিরা আগেই তাঁদের কবর নির্মাণ করে রেখে গিয়েছিলেন। তাই মাণুতে (মধ্য ভারতে) হোসার শাহের কবর, সেকান্দ্রায় আকবরের কবর আর দিল্লীতে গিয়াফুদীন ভোগলকের কবর সম্বন্ধে বলা হয় যে আত্মকবর নির্মাণকারী শাসকেরা এগুলো আগেই রেখে গিয়েছেন। তারা জীবিতাবস্থায় কোন কিছুই গ্রাহ্ম করতেন না, বরং এমনভাবে জীবন যাপন করতেন যেন তাঁদের কোনদিন মৃত্যু হবে না। মৃত শাসকেরা নিজেদের কবর আগে নির্মাণ করিয়ে রেখে গিয়েছিলেন এটা বিখাস করা অবান্তবতার চূড়ান্ত। পরিষার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, প্রাচীন রাজপুত-নিমিত প্রাসাদগুলিই ব্যবস্থত ক্ষেছিলো মুসলিম শাসকদের সমাধির উদ্দেশ্যে। জীবিত- কালে দর্বশক্তিমান শাসকের মৃত্যুর পর তার উত্তরস্থরী উপযুক্ত মর্যাদায় তাঁর সমাধির ব্যবস্থা করেন নি এটা শুনতে ভাল দেখাবেন: বলে পরবর্তীরা ममाधि मोध निर्मारनत मिर्था विवतन द्वर्थ शिराहरून । উल्लिथ्याशान् हे। खटरू, আকবরের কবর নির্মাণ সম্পর্কে জাহাঞ্চীরের দাবী। ঐতিহাসিক ও স্থপতিরা জাহান্দীর ও অক্তাক্তদের তাঁদের পূর্ববর্তীর কবর নির্মাণের দাবীর অসারত: বুঝতে পেরে তার জায়গায় নিজেদের বানানো কাহিনী দিয়ে অগলভি দুর করতে চেয়েছেন। এই ধরণের বিচাতি ও ইচ্ছাক্বত বিক্বতি থেকে ভারতীয় ইতিহাদকে মুক্ত করার সময় এদেছে।

ভাজনহলের অলক্ষরণের ফাঁকে ফাঁকেই দেখা যায় পদাফুল অক্কিত রয়েছে। পদা হিন্দুদের শুপু পবিত্র ফুলই নয়, হিন্দু অলক্ষরণের কাজের একটা অভ্যাবশুক উপকরণও বটে। ভাজমহলে এর সোচ্চার উপস্থিতি, ভাজের রাজপুত উৎপত্তির কথাই জোরদার করে।

জয়সিংহপুরা পুরীকে ঘিরে থাকা প্রাচীর তাজমহলের চারিপাশ দিয়েও গেছে, মাঝথানে কোন ছিদ্র না রেথে। শাজাহান তাজমহলকে কবর হিসেবে নির্মাণ করিয়ে থাকলে এর চারপাশে ঘেরা থাকতে। আলাদা প্রাচীর, পুরী প্রথকে দ্রে, নৈ:শক্ষ্য ও নির্জনতার থাতিরে। ঐ নগর প্রাচীর দিয়ে তাজমহলের ঘিরে থাকাটা আমাদের এই দিদ্ধাস্তকেই জোরদার করে যে মন্দির ও প্রাদাদ হিসেবে তাজ্বের উৎপত্তি শহরের অংশ হিসেবেই। বর্তমানে কথিত তাজগঞ্জের প্রকাণ্ড দরজা দিয়েই তাজমহল প্রাসাদ অথবামন্দিরের প্রবেশপথ। বারাণসীতেও কাশী বিশ্বনাথ নামে খ্যাত শিবমন্দিরও শহরেরই অংশ এবং শহরের মধ্য থেকেই ভাতে প্রবেশ করতে হয়।

ভাজ, আগ্রা ত্র্গের সঙ্গে একটা স্কৃত্বপথের দারা যুক্ত। ভাজের ট্রেৎপত্তি যদি করর হিসেবেই ধরে নেওয়া হয়, তবে একটা স্কৃত্বপথের উপস্থিতি শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, অবান্তবও বটে। কিই ব' জ্বন্ধনী প্রয়োজনে নিঙ্কাশনের দরকার হবে কবরে শায়িত্ত মৃতদেহের ? শুধু মজা করবার জন্ত এই স্কৃত্বপথিটি খোড়া হয়নি, কেননা, এই পথ নির্মাণে প্রভৃত অর্থ ও উচ্চন্তরের দক্ষতার প্রয়োজন। বিগত প্রায় ত্'শ বছর ধরে বুটেন ও ফ্রান্স ডেবে আসছে, ইংলিশ চ্যানেলের তলা দিয়ে একটা স্কৃত্বপথ নির্মাণ করে ত্রিট দেশকে যুক্ত করার কথা। কিন্তু প্রচন্ত সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তারা এই কাজটি হাতে নিতে সাহস্করেনি। তাছাড়া পথটি রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রহরার ব্যবস্থা করা বেশ কষ্টসংধ্যও বটে। রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজন হবে অভ্যন্তরভাগ আলোকিত করার ব্যবস্থা, পাশ থেকে এবং ওপর থেকে মাটি পড়া বন্ধ করার ব্যবস্থা, আর রাজনৈতিক শত্রুও তারা আর সরীস্বপের হাত থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা, আর রাজনৈতিক শত্রুও করার ব্যবস্থা।

উপরোক্ত কারণগুলোর জন্ম, স্থভ্নপথ কোন প্রাদাদের শুধু শোভা বাড়ানোর অপ্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে নির্মিত হয় না। তাজে এই স্থভ্নপথের উপস্থিতি বৃদ্ধিগ্রাহ্ম হয় তথনই, যখন বোঝা যায় যে, তাজমলে নির্মিত হয়েছিলো প্রাদাদ হিসেবে, কবর হিসেবে নয়। প্রাদাদে বসবাসকারী রাজার পলায়নের জন্ম প্রয়োজন হয় স্থভানপথ, যখন আচমকা তিনি শক্রদের দারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন। কবর হিসেবে নয়, প্রাদাদ হিসেবেই যে তাজের উৎপত্তি হয়েছিলো সেই সিদ্ধান্তে আসার পক্ষে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

ভাজের নিকটে একটি ঘাট এবং নৌকা ভেড়াবার জায়গার অন্তিম্বও এই অমোঘ দিদ্ধান্তের দিকেই ইক্ষিত দেয় যে, তাজ ছিলো একটি প্রাসাদ। মাটির নীচের ১৪টি কক্ষ কবরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হলেও, প্রাসাদের পক্ষেদরকারী। বসাই স্তম্ভ এবং অক্সান্ত যে সব অক্ষক্ষের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ভাদের সম্পর্কেও একথা খা 🕏।

শাজাহান কর্তৃক দখলের আগে তাজ সম্পত্তি যে জয়সিংহের অধিকারে ছিলো, এসম্বন্ধে সব বিবরণী একমত হলেও এই দখল করারপদ্ধতি নিয়ে তাঁদের মতের অনেক পার্থক্য আছে। আমরা আগেই দেখেছি যে, শাজাহান নিযুক্ত লেখক মে'ল্লা আবতৃল হামিদের মতে তাজপ্রাসাদ নেওয়া হয়েছিলো, সাজাহানের অধিকার হক্ত অন্ত জায়গায় জয়সিংহকে কিছু জমি প্রদানের বিনিময়ে। কিছ

শ্রী বি পি সাকসেনা তাঁর বইতে বলছেন যে, এই জমিটি সামাশ্য কিছু মৃদ্য দিরে কিনে নেওরা হয়েছিলো। লক্ষণীয় যে, মোলা হামিদ যেমন লিখে রাখতে ব্যর্থ ইয়েছেন তাজের পরিবর্তে কোন জমিটা দেওরা হয়েছিলো, শ্রীসাকসেনাও বলতে পার্ছেন না, ঐ সামাশ্য মৃদ্য কত ছিলো।

জাল এবং মিধ্যা বিবরণ লিপিবদ্ধ করাবার নির্দেশ দিতে শাজাহানের কোন বিধা ছিলো না। ঐতিহাসিকেরা একথা জানেন। রাজপুত থাকা অবস্থাই শাজাহান তাঁর পিতা জাহালীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। কাজের জাহালীরের নির্দেশে লিখিত বিবরণীতে তাঁর সম্বন্ধে থুবই খারাপ অম্পূলিপি শাজাহানের সিংহাসনরোহণের সময়ও সভাসদদের কাছে ছিলো। তাঁর রাজত্ব ক্রু হওয়ার পরেও এই ধরণের অনিষ্টকর বিবরণী সভাসদদের কাছ থেকে যাবে এটা তিনি সহু করতে পারলেন না। কাজেই তিনি নির্দেশ দিলেন একটা জাল জাহালীর নামা লেখার এবং তাঁর পিতার নির্দেশে লিখিত বইয়ের বদলে এর অম্প্রলিপি বিতরণের ব্যবস্থা করলেন। তাই, যদি দেখাযায় যে, শাজাহানের নিজের নির্দ্ধেশ ও প্ররোচনায় ভাজমহল নির্মাণের পূরো বিবরণ জাল করা হয়েছে, ভাতে আশ্রেষ্ট্র কিছুই থাকবে না।

প্রায়ই তর্ক করা হয় যে একমাত্র ভারতের মুসলিম শাসকদের পক্ষেই সম্ভব ছিলো ব্যয়বছল সৌধ নির্মাণ করানো, কেননা, পশ্চিম এশিয়ার তথাকথিত কুতুর মিনারের ও তাজমহলের মতো মধ্যযুগীয় ভারতের অনেক সৌধের অভুরূপ त्रोध (नथा यात्र। **এই মতবাদের প্রবক্তারা স্থবিধাজনকভাবে ভূলে** যান যে. মোহস্মদ গজনী, তৈমুরলং ও অক্তান্য আক্রমণকারীরা স্বীকার করে গেছেন যে, কোর করে ভারতে প্রবেশের পর তাঁরা ভারতে নদীর ঘাটের সৌন্দর্য দেখেই হতবাক হয়ে গিয়েছেন, বিরাট প্রাসাদ আর মন্দিরের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেলো। ভারতের দক্ষতার যে উৎকর্ষ ঘটেছিলো দেই তুলনায় পশ্চিম এশিয়ার স্থাপত্য শৈশবেই ছিলো। ভারতের ক্ষত্তিয়েরা যথন পশ্চিম এশিয়া শাসন করতেন, তখন সেধানে অনেক প্রকাণ্ড সৌধ নির্মিত হয়েছিলো। কিন্ত তাঁদের কাজ শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঞ্চে বিজ্ঞোহের যুগের স্থচনা হয়। চতুর্দিক व्यांनी विमृद्धना এवः ध्वःम निष्य जारम जमास्त्रित मीर्घ मगत्र, यथन कनाविकात हुई। উপहारमत वस रूख मांजाय, जात ममन्य धर्मारे निकार वाधा প্রাপ্ত হয়। ভাগ্যাম্বেষী নেতাদের দারা পরিচালিত বিরাট দব দল ভাদের নিজেদের দেশে শান্তিতে বসবাস করার স্থযোগ না পেয়ে লোভীর মতো দৃষ্টি কেরায়, প্রাচুর্ব্যের জন্য বিখ্যাত ভারতে।

্তমুরলং -আত্মজীবনীতেই স্বীকার করে গেছেন যে, নির্বিচারে হিন্দুদের হত্যা করার সময় তিনি পাধরের কারিগর, বাড়ী তৈরীর অন্যান্ত মিল্লী ও চিত্রকরদের রেহাই দিয়ে পাঞ্জাব ও অন্যান্ম উত্তরের অঞ্চল দিয়ে পশ্চিম এশিয়ায় পাঠিয়ে দিতেন যাতে তারা ভারতীয় সৌধের মতো বিরাট কবর ও মসজিদ নির্মাণ করতে পারে।

তৈমুলং ও অক্সান্য আক্রমণকারীরা একটা ছককাটা পদ্ধত্বি অনুসরণ করেছিলেন মাত্র। তাঁর স্বীকৃতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় সকল মধ্যুদাঁয় মুসলিম আক্রমণকারীদের অনুস্ত পদ্ধতির কণা, যাতে তারা হাজার হাজার ভারতীয় কারিগরকে পশ্চিম এশিয়ায় পাঠিযে তাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেন। সেই সঙ্গে তাদেরকে সেখানেই বসবাসে বাধ্য করে ভারতীয় যন্ত্রপাতি, দক্ষতা ও ঐশ্বর্য দিয়ে পশ্চিম এশিয়ার ভারতের অনুকরণে অসংখ্য সৌধ নির্মাণ করিয়ে নেন।

পণ্ডিত, ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্র ও স্থপাতিদের একথা বোঝা উচিত যে, ভারতীয়-সারাসেনীয় স্থাপতেরে মতবাদটি ঘূরিযে ফিরিয়ে দেখা দরকার। ভারতীয় সোধগুলি সারাসেনীয় নক্সা অনুযায়ী নিমিত হয়নি, বর সারাসেনের সৌধগুলি নির্মিত হয়েছিলো ভারতীয় নক্সায়, ভারতীয় কারিগর, যন্ত্রপাতি ও অর্থের সাহায্যে। কাজেই, প্রাচীন ভারতীয় সৌধের সঙ্কে পশ্চিম এশিয়ার সৌধের কোন সাদৃশ্য যদি থেকে থাকে, ভার ব্যাখ্যা এভাবেই করা উচিত।

তাজমহল যে মূলত কবর নয় বরং মুসলিমপূর্ব যুগের প্রাসাদ, ওপরে উদ্ধৃত সাক্ষ্যের সাহায্যে একথা প্রমাণ করার পর এর নির্মাণকতা ও সঠিক নির্মাণ সময় খুঁজে পাবার চেষ্টা করাটা দক্ষত হবে। সম্ভবত 'পুঁ থিখানা' বা জয়পূর রাজ পরিবারে নথিপত্তের ভাগুরে ১৬৬০ সালের কাছাকাছির ঘটনাবলীতে এবং ফতেপুর দিক্রীর প্রতিষ্ঠাতা দিকরওয়াল রাজপুতদের নথিতে এই দম্বদ্ধে কিছু আলোকপাত হতে পারে। এই ধরণের প্রচেষ্টা সার্থক হবে, যদি তা মধ্যুগীয় ইতিহাসের স্বার্থপ্রণাদিত মিধ্যাচারকে খণ্ডন করতে পারে।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বিশাস করি যে, তান্ধ নির্মিত হয় ১১৫৫ খুষ্টাবে। আমরা আগেই বলেছি যে, তাজের সৌন্দর্য, আড়ম্বর ও পরিসর তথনই সন্তবপর ছিলো, যথন ভারতীয় জীবন মুসলিম আক্রমণের কলে ভামা-ডোলের মধ্যে পড়েনি। বছপ্রাচীন কালে নির্মিত হওয়ার দরুণ কালক্রমে মুক্তোখচিত মর্মরের পর্না, ময়র সিংহাসন, রূপোর দর্জা, সোনার গরাদ প্রভৃতি ব্যয়বছল অন্তমন্ধ তাজ প্রাসাদেরই অংশ হয়ে পড়ে। এই বিরাট ঐশর্ষের অধিকার পাওয়ার জন্ম শাজাহান লালাবিত ছিলেন। একটি শক্তিশালী মহান রাজপুত পরিবারের সর্বস্থ অপহরণ করার রাজনৈতিক স্থবিধারকথা ভেবে তিনি মমতাজের মৃত্যুকে কাজে লাগিয়ে জয়সিংহকে তাঁর পিতৃপুক্ষের প্রাসাদ ছেড়ে যেতে বাধ্য করেন। ভারপর থেকেই ভাজমহল করর হিসেবে অপ-ব্যবহৃত হয়।

এই সময় তাজের সমস্ত ঐশ্বর্ধপূর্ণ অত্বন্ধ ও আসবাব খুলে নেওয়া হয়, সোনার গবাদ, রূপোর দরজা, ময়ুর সিংহাসন প্রভৃতির ঠাই হয় শাজাহানের কোষশারে, আর তাঁর নির্দেশিত ইতিহাসে মিথে করে দেখানো হয় যে, এওলো, তাঁরই স্ষ্টি।

দব ঐশর্য লুপ্তিত। স্থল্পরী বিধবার মতো দব অনুষক্ষ বিবর্জিত বর্তমান তাজমহল দীন বিষয় মৃত্তি দক্ষেও প্রলার দেখার। দমন্ত দাজদজ্জা বর্থন অটুট ছিলো কি অপরাপ মহিমমার দৌলার্বের দৃষ্ঠাই না দে তুলে ধরতো। ঝালারেল আন্তরণ, মহামূলবোন আদবাব, বিরল কলও ফুলের বাগান, রূপোর দরজা, দোনার গরাদ, মুক্তো ধচিত মর্মর জাফরি আর উজ্জ্ঞান ময়ুর সিংহাদন, এই দব মিলিরে তার দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতো একটা শক্তিশালী রাজপুত শাসকপ্রিবারের ব্যস্তভার কলরব।

দিনের পর দিন অসংখ্যা দর্শক যে রক্ষ তাড়ান্তড়ো করে আগ্রা ষ্টেশন বা বাসের ঘাঁটি থেকে তাজে গিয়ে আবার ফিরে আদেন, তাকে একাধিক অর্থে দতিটে তৃঃখজনক বলা যেতে পারে। তাজের ভ্রান্ত ইতিকথা প্রচার ওজারদার করার পিছনে এই ধরণের দর্শকের অবদান ক্ষ নয়। তাজকাহিনীর প্রচলিত বিবরণে অভিভূত সাধারণ দর্শক তাজে যাবার আগেই মন্ত্রমুগ্ধ হযে পড়েন। তাঁর অহভৃতি আরো মন্তর হয়, যথন দেচ্ছাবৃত বা অর্থের বিনিময়ে নিযুক্ত পরিদর্শকরা ভোভাপাথির মতো তাদের কানে একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করতে খাকেন।

দর্শক এতটা গভীরভাবে বিল্রান্ত, অভিত্ত এবং সন্মোহিত হয়ে পড়েন যে, তৃলে যান যে, মাটির নীচের কবর, তার ওপরতলার শ্বতিস্তম্ভ এবং ওপরতলায় সব মিলিয়ে ২০ খানারও অধিক কক্ষ আছে ঐ আটকোণা কেন্দ্রীয় মর্মর প্রাদাদে। এটাই হচ্ছে সেই মুক্রোর মতো শাদা রাজপৃতীয় কেন্দ্রীয় মর্মর প্রাদাদ। যে সামান্ত পরিবর্তন শাজাহান এখানে করেছেন বলে মনে হয়, তা হলো কিছু উন্টানো 'u' আফুতির বাঁকানো দরজার চারপাশের প্রভর্ষওত্তর ওপর কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করা আর নীচের তলায় একটি কবর ও তার ওপরতলায় ময়ুর সিংহাসনের কক্ষে একটি শ্বতিস্তম্ভ নির্মাণ করা। সাধারণের বিশ্বাসের ঠিক বিপরীতভাবে, কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ আছে দেওয়ালের প্রকাণ্ড আয়তনের তৃলনায় খ্বই সামান্য অংশে, আর ভাও কয়েকটি বাঁকানো দরজার পাশের সমতল জায়গায়।

ভাজমহল দেখে ফিরে আসা দর্শকেরা সাধারণত এই ধারণাই নিয়ে আসেন যে কবরের জন্য নীচের তলায় একটি ঘর আর ভার ওপরের তলায় স্বৃতিস্তস্তের জন্য একটি ঘর, মোট তুটি ঘরই এই প্রাসাদটিতে আছে। তাঁরা ভনে আশ্চর্য হন যে, মর্মরের ভিনটি ভলা মিলিয়ে মোট ২৬টিরও বেশী ঘর আছে ভাজের, বা একটি প্রাসাদের পরিসরেরই স্ফান করে। কিন্ত এখানেই শেষ নয়। মর্মর ভিত্তির নীচে যমুনা নদীর তল পর্যন্ত আরঞ্চ ছটি তলা আছে, যাতেও আছে অসংখ্য ঘর।

শহর থেকে তাজের দিকে যাত্রা করলে এর একেবারে দ্রের প্রবেশিপথ ।
যথন আধমাইল দ্রুজে, তথন দেখা যায় একটা লালপাধরের স্তম্ভ রাস্তা থেকে
প্রায় দশগজ দ্রে মাটিতে অর্থলুকায়িত আছে। আরো দেখা যায়, এই স্তম্ভ থেকে একটা দেয়াল উঠে গিয়ে অ্যাসফল্টের পথের কোণাকুণি জমির সঙ্গে
মিশে গেছে। উভয় পার্ছেই দেখা যায় কিছুটা ঘাসে আবৃত মাটির টিবি।
স্পাইতই, এই টিবিগুলো স্থাক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো, যথন তাজ ছিলো
একটি প্রাসাদ এবং যথন কবর হিসেবে এর রূপাস্তর হয়নি।

এই যে স্বস্তের কথা বলা হলো, তা দেখাছে যে, আরেকট। প্রতিরক্ষামূলক প্রাচীর তাব্দের চারপাশের বেশ খানিকটা জারগা ঘিরে রেখেছিলো। আর এই প্রাচীরের মধ্যেই ছিলো কয়েকটা লক্ষ্যস্তস্ত। এটাই হয়তো খাসপুরা ও জয়িশিংহপুরা জ্বনপদকে ঘিরে রাখা প্রাচীর হতে পারে। অক্তভাবে বলা যায় যে, শাসকের প্রাদাদ তাজকে ঘিরে ছিলো অন্যান্য নাগরিকদের বাসস্থান। স্তস্তের উত্তর পার্শ্বের দেওয়ালকে তেকে রাখা আবর্জনা পরিষ্কার করার জ্বন্য খনন কার্য চালালে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হতে পারে।

শহর থেকে অ্যাসফটের রাস্তা ধরে এগুলে একেবারে বাইরের প্রবেশপথের অন্তর্গনা চন্থরের কাছে কিছু লালপাথরের ঢাকা জায়গা দেখা যায়। এসবই দেখাছে যে, কবর হিসেবে নির্মিত হওয়া তো দ্রস্থান, ডাজমহল ছিলো পুরাতন আগ্রা শহরের প্রাণকেন্দ্র একটি প্রাসাদ।

একটা রূপকথার প্রাসাদের রাজপুত আধিপত্য সহ্ করা শাজাহানের স্বভাব বিরুদ্ধ ছিলো। তিনি ঠিক করলেন যে একে বাসগৃহের অহপযুক্ত করে দিতে হবে। তাই একে রূপাস্তরিত করলেন কবরে। কাজেই, অধিকৃত রাজপুত প্রাসাদ ও মন্দিরকে কবরে পরিণত করার ১০০০ বছরের পুরাণো মধ্যযুগীয় প্রথারই একটি নিদর্শন এই ভাজমহল।

প্রধাগত তাজমহল ইতিকথায় কিছু লোকের মন এমন অভ্যন্ত হয়ে গেছে যে, তাঁরা বরং মমতাজের প্রতি শাজাহানের অলোকিক ভালোবাসাই তাজমহল স্কৃষ্টির কারণ এই ভ্রান্ত ধারণায় অবিচল থাকবেন, কিন্তু সন্মত হবেন না এর পরিবর্তে একটা কম রোমহর্ষক কিন্তু সর্বাংশে সন্তিয় কাহিনী গ্রহণ করতে। বন্তুত, প্রাসাদ হিসাবে ভাজের উৎপত্তির ধারণাই রোমাঞ্চকর ও সম্ভাব্য, কবর হিসাবে উৎপত্তির ধারণা নয়। কিন্তু তা সন্ত্বেও যাঁরা ইতিহাসের চাইতে বিআন্তিকে এবং সন্তিয়ে চেয়ে গোঁড়ামিকেই বেনী পছন্দ করেন, তাঁদের শোধরাবার কোন উপায় নেই। এ দৈর মধ্যে আছেন সাধারণ পাঠক, আবার

তাঁরাও, বাঁদের ইতিহাসের পণ্ডিত বলা হয়। পূর্ববর্তীপৃষ্ঠাগুলিতে যে সমস্ত প্রমাণ দুদিন্তি করা হয়েছে, খোলামনের পাঠকেরা অবশ্যই তা বিবেচনা করে দেখবেন। কিন্তু গোঁড়াদের জন্ম আমরা এক ভাঁড়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা না করে পারছি না। এই ভাঁড দর্শকদের মনোরঙ্গনের জন্ম পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে বগলের নীচে একটা ভেড়ার বাচ্চা নিয়ে উপস্থিত হতো। ভেডার ডাক অন্নকরণ করতে পারে ঘোষণার পর সে বগলের নীচের ভেড়াটির ওপর চাপ দিভো, কিন্তু শ্রোভারা ঐ ভেড়ার সভ্যিকারের ডাককে নকল ডাক মনে করে সন্তুই হতেন না। তারপর ভাঁড় মুখ দিয়ে আওয়াজ করতো ভেড়ার অন্নকরণে আর এতে সন্তুই হতেন শ্রোভারা। এই কাহিনীতে একটা শিক্ষা আছে তাঁদের জন্ম, বাঁরা বিপক্ষে প্রচুর ঐতিহাসিক প্রমাণ থাকা সন্তেও বিশ্বাস করে মংবেন হে, সন্দর ভাজের উৎপত্তি হয়েছিলো আনন্দের মধ্যে নয়, শোকের মধ্যে।

### পঞ্চবিংশ অধ্যায়

# সংগৃহীত সাক্ষ্যের সাল—তামামি

এই অধ্যায়ে আমরা সংক্ষেপে শারণ করছি প্রচলিত কাহিনীর পক্ষে ও বিপক্ষে আহরিত সমস্ত প্রমাণ, যা অমুধাবনের ফলশ্রুতি হিদাবে পাঠক বৃঝতে পারবেন প্রচলিত তাজ ইতিকথার অন্তঃসারশ্ন্যতা ও মিথ্যাচার। আমাদের আহরিত সাক্ষ্যের গুণাগুণ ও পরিমাণ আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি। এর ওপর ভিত্তি করে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারছি যে, তাজমহল ছিলো একটি প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ এবং একে শাজাহান জবরদখল করে সামাশ্র কিছু বাহ্যিক পরিবর্তনের সাহায্যে তাঁর অনেক নর্গহচরীর একজনের কবরে রূপাস্তরিত করেছিলেন।

শাজাহান কর্ত্ক ভাজমংল নির্মাণের যুক্তির সপক্ষে আমরা মাত্র ডিনটি তথ্য স্বীকার করে নিচ্ছি, যদিও এগুলো সম্পূর্ণ আপত্তিমুক্ত নয়।

১। আমরা স্বীধার করি যে, তাজের কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠে তৃটি মুদলিম কবরের মতো ভূপ আছে এবং এগুলো শাজাহানের অসংখ্য প্রেয়সীর অক্তমা মমতাজের এবং শাজাহানের নিজের হতে পারে। এটুকু স্বীকার করে নেবার পর আমরা षामार्मित जामखित कथा जानाच्छि। এটা ভালোভাবেই जाना গেছে यে, এই ধরণের অনেক স্থূপই জাল। অন্তান্ত ঐতিহাসিক সৌধের চন্তরেও এই ধরণের खुन दिया राष्ट्र, किन्छ रियानि मृत राजित नमाहित रुख्यात अन्नरे धर्फ ना। আরেকটা আপত্তি এই যে, মমতাজকে সেখানে সমাহিত করার সঠিক তারিখ निभिवद तहे। काटजहे, थ्वहे मत्नह बाह्य दा, ममजाज्ञ बाही रमशान সমাহিত করা হয়েছিলো কিনা। তাঁকে সমাহিত করার সময় উল্লেখিত আছে মৃত্যুর ছয়মাদ থেকে নয় বছর পর্বস্ত । তাঁর মৃতদেহের জ্বন্ত প্রকটি প্রাদাদোপম সৌধ নির্মিত হয়ে ছিলো বলার পর এই ধরণের অস্পষ্টতা সন্দেহজনক। আওরজজেবের সময় ইট ইতিয়া কোম্পানীর একজন অফিসার Manucci লিখে গেছেন যে, আ্কবরের কবরের ভিতরটা ফাঁকা। কে বলতে পারে যে, মমতাজ্বের তথাকথিত করর ফাকা নয়। এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি সংৰ্**ও** আমরা ধরে নিতে রাজী আছি যে, ঐ কবর ঘটি মমতাজ এবং শাজাহানের হতে পারে।

२। श्री हिन्छ डाञ्ज-इंडिक्थात मनत्क चाद्यक्रहे। उथा हत्ना अहे दा, श्रिमान

এবং কিছু বাঁকানো দরজার পাশের দেয়ালে কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করা আছে। এই ব্যাপারে আমাদের আপত্তি এই যে, এই ধরণের বাণী আজমীরের আড়াই-দিনু-কা-কোপড়া ও দিল্লীর কুতুবমিনারে খোদিত আছে, যা পরিষ্কার ধাপ্পা। কাজেই, তাজের গাথের এই খোদাইগুলির মূল্য সন্দেহাতীত নয়।

০। প্রচলিত কাহিনীর সপক্ষে তৃতীয় তথা হলো এই যে, কিছু লেখক তাজ নির্মাণের ক্বতিত্ব শাজাহানকেই দিয়েছেন। এই প্রদক্ষে আমাদের অনেক আপত্তি আছে। মোলা আবত্ল হামিদের মতো লেখকেরা ছিলেন খোলামোদে শাসককে সন্তুষ্ট করে সহজে কিছু অর্থ উপার্জনের প্রত্যাশী। দ্বিতীয়ত. শাজাহানের নিজের সভাদদ লেখক মোলা আবত্ল হামিদন্ত দ্বর্থহীন ভাবে স্বীকার করেছেন যে, আজুমন্দ বাহু বেগম ওরফে মমতাজ মানসিংয়ের প্রাসাদে শায়িত আছেন।

তাজমহল নির্মাণ সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীর সপক্ষে যে সামান্ত তিনটি তথ্য দেওয়া হয় তা কত চুর্বল একথা লক্ষ্য করার পর, আমরা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আহরিত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

ভাজ যে একটি প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ এই বক্তব্যের সমর্থনে আমরা পাঁচটি প্রভাক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করেছি। ভা হলো:—

- ১। শাজাহানের নিজের সভাসদ-লেখক মোল্ল। আবছল হামিদ স্বীকার করেছেন যে, জয়সিংহের অধিকারভূক্ত মানসিংহের গস্তুজ ওয়ালা রাজকীয় প্রাসাদটি নেওয়া হয়েছিলো মমভাজের সমাধির জন্ম। তিনি প্রাসাদটি ধ্বংস করার কোন কথা বলেন নি।
- ২। শ্রীরকল হাদান দিদ্দিকীর বই 'The city of Taj' এ একই কথা বলা আছে।
- ত। Tavernier এর সাক্ষ্যেও পাওয়া যায় বে, একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদ নেওয়া হয়েছিল। আর মমতাজকে সমাহিত করার আগেও এটা বিশের প্রতিকদের আকর্ষণ করভে।।
- ৪। সমাট শাক্ষাহানের বৃদ্ধ প্রপিতামহ বাবরের স্থাতিকথায় তাজের সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। যার নিমিত্ত এই কবরটি নির্মিত হয়েছিলো বলে বিশাস তার, জন্মের ১০০ বংসর আগের কথা এটি।
- e। Encyclopaedia Britannica-র উদ্ধৃতি আমরা দিয়েছি এটা দেখাতে বে, তাজমহল প্রাসাদ অমুখনে আছে অতিথিশালা, রক্ষীগৃহ এবং আন্তাবল। এগুলো সবই প্রাসাদের অমুখন কিন্তু কবরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। গুণরের এই প্রমাণগুলি ছাড়াও আমরা নিম্নলিখিত প্রমাণগুলিও উপস্থিত করেছি:

- ७। তাজমহল এই নামটাই বোঝায় মুক্ট প্রাসাদ বা ঝলমলে নিবাস
   (তেজ-মহা-আলয়), কবর নয়।
- ৭। শাজাহানের রাজত্ব পরিপূর্ণ ছিলো বিশৃন্ধলা আর যুদ্ধবিগ্রহে, যেমন। ছিলো ভারতের অধিকাংশ মুসলিম শাসকের ক্ষেত্রে। কাজেই তাঁদের অর্থ শাস্তি, নিরাপত্তা অথবা তাজের মত উচ্চাকান্ধী প্রকল্প শুরু করার প্রবশতা ছিলোনা।
- ৮। শাজাহানের কামুকতা ও লাম্পটে:র জন্ত মমতাজের প্রতি তাঁর এমন কোন বিশেষ আস্ক্রির সম্ভাবনা ছিলো না, যাতে তিনি একটা প্রাদাদই নির্মাণ করাবেন মমতাজের কবরের জন্ত।
- ন। শাজাহান ছিলেন নিষ্ঠুর, কঠোরহৃদ্য এবং ক্বপণ। কাজেই তাঁর শিল্পীর কোমলচিত্ত বা উদার লোকের ব্যয়প্রবণতা ছিলোনা, যা দিয়ে একটি মৃতদেহের জন্ত অজন্র অর্থব্যুয় করে প্রাদাদ নির্মাণ করানো যায়।
- ১°। বাবর যদি ভারতে সমাহিত হতে চাইতেন, তবে তাজমহল ধ্ব সম্ভবত তাঁরই অহণত পুত্র হুমায়ুন কর্তৃক নির্মিত স্মৃতিদৌধ বলে আখ্যাত হতো। বাবরের মৃত্যুও হয় এই প্রাসাদে।
- ১১। শাজাহানের অপর পত্নী শাহারান্দি বেগমের মৃত্যু মমতাজের আঞ্চে হলে আমরা হয়তো শুনতাম যে, শাহারান্দি বেগমের প্রতি অতাধিক আসক্তির জন্ম শাজাহান এই সৌধটি বানিয়েছিলেন, যেমনটি আমরাশুনি মমতাজকে নিয়ে।
- ২২। সভাসদ-লেখক মোল্লা আবিত্স হামিদ কোন স্থপতির উল্লেখ করেননি এবং কাজ নির্বাহের খরচ অন্তথান করেছেন মাত্র ৪০ লক্ষ টাকা, যা স্পষ্টতই দেখার যে, কোন নতুন সৌধ নির্মিত হয়নি।
- ১৩। বাঁর রাজস্বকাল ইতিহাসের স্থবর্ণ যুগ বলে আখ্যাত হয়ে থাকে, সেই শালাহান এক টুকরো প্রামাণিক কাগজন্ত রেখে যাননি তাজমহল নির্মাণের ব্যাপারে। এই নির্মাণের নির্দেশ সম্বলিত কোন প্রামাণিক হকুমনামা নেই, জমিটি ক্রেয় বা দখলের জন্ত কোন চিঠি পত্রের উল্লেখ নেই, কোন নল্পার অঙ্কন নেই, কোন বিল বা রিসিদ নেই আর নেই ব্যয়ের কোন তালিকা। এই প্রশক্ষে কিছু নথির অবস্থা উল্লেখ করা হয় কিন্তু আগেই দেখানো হয়েছে যে, সেগুলি জ্ঞাল।
- ১৪। শাজাহান যদি সত্যি তাজমহল নির্মাণ করে থাকেন তবে এই নির্মাণ প্রসন্ধের কোন উল্লেখ সরকারী ইতিহাসে না তোলার নির্দেশ দেবার তাঁর কোন কারণ ছিলো না। কোন শাসকের পক্ষে তাজের মতো জমকালো স্থলর প্রাসাদ নির্মাণের ক্কৃতিত্ব কথনোই বেতনভূক্ লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতো না।

স্কৃত্ত পথ কেবল একটি প্রাসাদেই সম্ভব। মাটির নীচে দিয়ে পলায়ন পথের কোনু প্রয়োজন মৃতদেহের থাকতে পারে না।

- >২। .পশ্চাৎভাগে নৌকা ভেড়ানোর জায়গার অন্তিত্ব প্রাসাদেরই স্কুচনা দেয়, কবর্ষের নয়।
- ২৩। কেন্দ্রীয় মর্মর সৌধেও আছে ২৬টি কক্ষ, যা প্রাদাদের উপযুক্ত কিন্দ্র ক্রমের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়।
- ২৪। তাজের নির্মাণে ব্যবহৃত নকা মিলে যায় প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের নকার সকে।
- ২৫। পুরো ভাজমহল প্রাসাদে সমুচ্চয়ে আছে ৩৫০ বা তারও অধিক কক্ষ।
  ঢাকা পথ, মাটির নীচের তুটো তলা এবং অসংখ্য সুস্তের মধ্যস্ত এই সমস্ত ঘর
  সাক্ষ্য দেয় যে, এটি নির্মিত হয়েছিলো প্রাসাদ হিসেবে।
- ২৬। তাজের সংলগ্ন অনেক সৌধ, প্রহরীও অতিথিদের কক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ করে যে, এটা একটা প্রাসাদ। তাজের চন্দরের মধ্যে প্রমোদ শিবিরের উপস্থিতিও কবরে অংশ হিসেবের ভাবা যায় না।
- ২০। তাজের অম্যক্ষে আছে নক্কর থানা বা বাদনের জারগা। এটি কবরের পক্ষে অপ্রয়োজনই নয়, বেমানানও বটে, কেননা মৃতব্যক্তির আত্মার চাই শাস্তি এবং বিশ্রাম। অন্যপক্ষে, প্রাসাদের ক্ষেত্রে বাদনের জারগা থাকা আবশ্রক কেন না, রাজকীয় আগমন ও প্রস্থান ঘোষণা এবং প্রজাবৃন্দকে রাজকীয় নির্দেশ শোনার জন্ত আহ্বানের কাজে এটা ব্যবহৃত হয়।
- ২৮। এই তাজ অনুষকে আছে গো-শালা যা সকল হিন্দু রাজপ্রাসাদেই রাখা হতো।
- ২০। 'কলস' ও 'প্রাঞ্চী' (গৃষ্জের চারপাশে বাঁকানে খোলা জায়গা) এই সংস্কৃত শব্দ ছটি তাজে থাকতো না, যদি মুসলিম কবর হিসেবে এর উত্তব হতো।
- ৩°। তাজ্বমহলের সর্বন্ধ ব্যবহৃত অলম্বরণের ছাদ ও চিহ্ন শুধু যে পুরোপুরি ভারতীয় তাই নয়, এগুলোতে আছে পদ্মের মতো পবিত্র হিন্দু প্রভীক। এই সমস্ত পৌজ্বলিক বৈশিষ্ট্য ইসলামের বিশ্বাস জ্বহুষায়ী পরলোকগতা মহিলার বিদি তিনি সভিত্যই তাজে সমাহিত থেকে থাকেন) আত্মাকে শাস্তি দিতে পারে না।
- ৩১। ভাজের দরদালান ধ্যুকাফ্বতি খিলান, দেয়ালগিরি এবং গস্থুজ্বর অভ্যস্তরের ছাদ সম্পূর্ণ হিন্দুরীভিতে নির্মিভ,ষেমনটিদেখা যায়রাজস্থানের সর্বত্ত

- ১৫। স্থাবৃত্তম কল্পনাডেও যে শাজাহান এই ধরণের প্রকল্প নির্মাণের কাজে হাত দিতে সাহস করতেন না তা জানা যার, যখন বানানো কাহিনীতেও পাই যে, কোন নগদ অর্থ না দিয়ে তিনি সামান্ত দৈনিক বরাদ্দের মর্ত্তিক মজুরদের পরিশ্রমে বাধ্য করতেন। Tavernier বলেছেন যে, শাজাহান ভারা বাধার কাজের জনাই যথেষ্ট বাঁশ বা কাঠ যোগাড় কণতে করতে সক্ষম হননি। কোন কোন বিবরণীতে উল্লেখিত আছে, শাজাহান রাজা রাজড়াদের বাধ্য করেছিলেন ব্যয়ের এক বিরাট অংশের সংকুলান করতে। কাজেই, একটি হিন্দু প্রাসাদকে মুসলিম কবরে রূপায়িত করার জন্ত যে সংযোজন ও পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিলো, তাও করা হয়েছিলো মজুরদের সামান্য দৈনিক খাত্ত বরাদ্দের বিনিময়ে পরিশ্রম করিয়ে এবং সমস্ত-রাজাদের ওপর কর বসিয়ে।
- ১৬। যদি মহিষীর সমাধির জন্য তাজের মত এক বিরাট প্রাসাদ নির্মিত হয়ে থাকে, তবে একটা উৎসবের মধ্য দিয়ে সমাহিত করানোর কাজটা হতো এবং তার সঠিক তারিখও অলিখিত থাকতো না। কিন্তু শুধু যে এই সমাহিত করার তারিখটির উল্লেখ নেই তা নয়, মোটামুটি মৃত্যুর কতটা সময় পরে আজুমনদ বাল বেগম তাজমহলে সমাহিত হয়েছিলেন, তাও উল্লেখিত হয় ছয় মাস থেকে নয় বছর পর্যন্ত বিভিন্নভাবে।
- ১৭। মমতাজের বিষে হয়েছিলো শাজাহানের ২১ বছর বয়েসের সময়।
  তাঁর সময়ে রাজপরিবারের সস্তানদের আরো অনেক আগেই বিয়ে হয়ে যেতো।
  এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মমতাজের পূর্বেও শাজাহান অনেক বিয়ে করেছিলেন।
  কাজেই বিশেষ কোন সৌধে মমতাজকে সমাহিত করারকোন কারণছিলোনা।
- ১৮। জ্বন্নস্ত্রে সাধারণ নাগরিক মমতাজের বিশেষ সৌধে সমাধির দাবীর প্রশ্ন উঠে না।
- ১৯। ইতিহাসে কোন উল্লেখ নেই শাজাহান ও মমতাজের মধ্যে কোন অসাধারণ আসক্তি বা প্রেমাহরাগের কথার, যেমনটি আছে জাহাঙ্কীর ও ন্র-জাহানের ক্ষেত্রে। এতে প্রমাণ হয় যে, তাঁর মৃতদেহের ওপরে তাজ নির্মাণের কল্লকথায় স্বপক্ষে তাঁদের এই ভালোবাসার কাহিনী বানানো হয়েছে।
- ২০। শাজাহান কলাবিভার পৃষ্ঠপোষক হলে তাঁর স্ত্রীর শ্বভিসোধের কাজে নিযুক্ত কারিগরদের হাত কেটে ফেলার মতো হৃদয়হীন হতেন না। বিশেষ করে স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকতপ্ত কোন কলামুরাগী ব্যক্তি দক্ষ কারিগরদের পঙ্গু করার বীভংসভায় লিপ্ত হতে পারেন না। কিন্তু এই পঙ্গু করার কাহিনী মনে হয় সভিত কেন না, সামান্য দৈনিক বরাদ্দের বিনিময়ে তাঁদের অধিপতির কাছ থেকে আত্মগাৎ করা প্রাসাদে নির্ভরভাবে পরিশ্রম করতে বাধ্য মজত্রেরা বিশ্বর হয়ে বিদ্রোহ প্রকাশ করেছিলো।
  - ২১। অকরী প্রয়োজনে নির্গমনের জন্য তাক্ত থেকে আগ্রা হর্লে যাবার

কাল নানাভাবে উল্লেখিত আছে ১০, ১২, ১৩, ১৭ বা ২২ বছর হিলেবে, যা আবার প্রমাণিত করে যে, প্রচলিত কাহিনীটি কাল্পনিক।

ত্ত। Tavernier তাঁর সাক্ষ্যে অবস্থা বলছেন যে, তিনি এই প্রাসাদটির নির্মাণের ম্থারম্ভ ও শেষ স্বচক্ষে দেখেছেন। কিছু তাঁর উক্তি প্রচলিত কাহিনীকে তুর্বল করে আমাদের বক্তব্যকেই জোরদার করে। Tavernier প্রথম ভারতে এগেছিলেন ১৬৪০ দালে মমতাজের মৃত্যুর ১১ বছর পর। তাঁর বক্তব্য যদি বিশ্বাস করতে হয়, আর্জুমন্দ বাহুর মৃত্যুর এগার বছর পরও ভাজমহল নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়নি। কাজেই তাঁর বক্তব্য প্রচলিত কাহিনীর খণ্ডনেই সাহায্য করে। আমরা বরাবরই বলে এসেছি যে, জয়াসংহের পৈতৃক প্রাসাদটি জোর করে দখল করে আর্জুমন্দ বাহুর মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাঁকে এখানে সমাহিত করা হয়। বেহেতু Tavernier এর ভারতে আগমনের ১১ বছর আগে মমতাজ্বকে সমাহিত করা হয়েছিলো একটি তৈরী প্রাসাদে. Tavernier একেই উল্লেখ করেছেন তাঁর কবর হিসেবে। তারপর ভারতে তাঁর উপস্থিতির সময (:৬৪৩-১৬৪৮) যথন ভারা বাঁধা ও কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করা হয়, তিনি তাকেই বলছেন তাঁর উপস্থিতিতে কাজটা শুক্ষ ও শেষ হয়। কাজেই আমরা Tavernier এর বক্তব্যকে পুরোপুরি গ্রহণ করে আমাদের আহরিত প্রমাণের মধ্যে একটা সম্মানজনক জাযগা দেই। Tavernier এর আরেকটা যে গুরুত্বপূর্ণ উক্তি, সাধারণের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে বলে মনে হয় তা হচ্ছে, ভারা বাঁধার খরচ পুরো কাজটার খরচের চাইতে বেশী পড়েছিলো। ভারা বাঁধার থরচ পুরো কাজটার ধরচের চাইতে বেশী হতে পারে, যদি একটা সমুন্নত প্রাসাদের খুবই উচুতে বিছু কাজের অন্ত প্রকাণ্ড ভারা বাঁধার প্রয়োজন হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, শাজাহান একটা তৈরী করা প্রাসাদ দখল করার পর যা করেছিলেন তা হচ্ছে কোরানের লিপি উৎকীর্ণ করা, আর প্রাদাদের নীচের প্রকোষ্ঠে মৃতদেহটি কবরস্থ করে তার উপরের তলায় ময়র সিংহাসনের প্রকোষ্ঠে একটি স্মৃতিক্তম্ভ নির্মাণ মাত্ত ।

৩৪। শাজাহান দে রাজারাজড়াদের ওপর প্রচুর কর ধার্ষ করেছিলেন আর প্রাসাদের বিস্কৃতির কাজটা ধীরগতিতে চলেছিলো ১°, ১২, ১৬, ১৭ এমনকি ২২ বছর ধরে, তা খুবই সতিয়। আমাদের বক্তব্যের সঙ্গে এটা পুরোপুরি খাপ থায়, যেহেতু শাজাহান তাঁর রাজকোষ থেকে এক কপর্দক বয়ে না করার মডো তীক্ষমী ও কঠিনমন্তিক ছিলেন। সাধারণ মাহুষের ওপর উৎপীড়ন ও কর ধার্ষ করার কোন স্থযোগই তিনি ছাড়তেন না। এমন কি তাঁর পদ্বীর মৃত্যুকেও স্থবিধা আদায় করার কাজে লাগিয়েছেন। একদিকে তিনি রাজারাজড়াদের বাধ্য করেছেন তাঁদেরই একজনের সম্পত্তি ঐ প্রাসাদের কবরে পরিবর্ত্তনের জন্ত অর্থের যোগান দিতে, অন্তদিকে মজত্বর ও কারিগরদের বাধ্য করেছেন সামান্ত দৈনিক বরাদের বিনিময়ে ক্লান্ত পরিশ্রম করতে। ফলে কাজটা শস্ক্রগিছততে চলতে থাকে দীর্ঘ সময় ধরে।

৩৫। এই প্রাসাদের নক্সাকারীদের ইউরে:পীয় পণ্ডিভেরা বলছেন মৃসলিম বলে, জাবার ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীর নথিপত্তে আছে কিছু হিন্দু নাম। প্রচলিত তাজ ইতিকথার সর্বৈব মিধ্যা সম্পর্কে এর চাইতে বড় জার কিপ্রমাণ দরকার?

৩৬। তাজমহলে ছিলো একটা প্রকাণ্ড উত্থান। স্থপাত্ ফল ও সৌরভ যুক্ত ফুলগাছ কথনো কবরের গর্বের ব্যাপার হতে পারে না, কেননা, কবরের বাগানের ফল ও ফুল আম্বাদের কল্পনা করাটাণ্ড উদ্ভট। কাজেই, এই বাগানটা প্রাসাদেরই অংশ ছিলো মনে করতে হবে।

৩৭। তাছাড়া, এর গাছগুলোর ছিলো সংস্কৃত নাম, আর এগুলো ছিলো বাছাই করা পবিত্র গাছ। বেমন, কেত্তকী, জুঁই, চম্পা, মৌলশ্রী, হরশৃন্ধার এবং বেল।

তাজের নকসাকারীদের ইউরোপীয় বা মুসলিম বলে উল্লেখ থাকা ছাড়াও তাজের নকসাকারীদের ইউরোপীয় বা মুসলিম বলে উল্লেখ করার প্রথাগত দাবী খণ্ডন করার পক্ষে আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ আছে। লক্ষ্য করতে হবে যে, পশ্চিমী পণ্ডিতদের মধ্যে ত্টো দল আছে। একদল তাজের নক্সার নির্মাণ ক্ষতিত্ব দিচ্ছেন একজন করাসী Austin de Bordeauxকে। অন্যদলের মতে এই ক্ষতিত্ব হচ্ছে Geronimo Veronimo নামে এক ইতালীয়ের। মুসলিম শিবিরেও বিভ্রান্তি কম নয়। একদলের মতে Essa Effendi নামে এক তুকী বা ক্রমী বা পাশী এই নক্সা বানিয়েছিলেন। অন্যদলের মতে আহমদ মাহান্দীদ, শাজাহান নিজে বা অন্য কেউ এই নক্সা বানিয়েছিলেন।

৩৯। কোন থরচ হওয়া দ্রে থাক, তাজ দেখা দিয়েছিলো শাজাহানের কাছে লোক-গাথার দোনার ডিম-পাড়া মুরগীর মতো। প্রচলিত কাহিনীতে আমরা জানি যে, তাজে ছিলো মুক্তো খচিত মর্মরের পর্দা, সোনার গরাদ আর রূপোর দরজা। শাজাহানের নিজের বা তাঁর সমাহিত পত্নীর বাসস্থানেও তাঁদের জীবিতকালে এই ধরণের বায়বছল আসবাব ছিলোনা। এটা ইন্ধিত করা অবান্তব যে, আর্জুমন্দ বাহুর সঙ্গে এই ধরণের আসবাব আকাশ ফুঁড়ে হাজির হয়ে ছিলো। অথচ এই আসবাবের অন্তিত্বের কাহিনী নির্ভেজাল স্তিয়। এতে আমাদের বক্তব্যই সমর্থিত হয় বে, তীক্ষণী শাজাহান স্ত্রীর

মৃত্যুকে ওজর হিসেবে ব্যবহার করে জয়সিংহকে তার পৈতৃক প্রাসাদ থেকে উচ্ছেদ করেন। আর্জুমন্দ বাসুকে একটা নিরলঙ্কার ঠাণ্ডা পাধরের প্রকোঠে সমর্দিত করে প্রাসাদের সমস্ত মৃল্যবান অলঙ্করণ খুলে নিয়ে শাজাহানের কোষাগারে জমা করা হয়। শুধু এই সব অলঙ্করণেরই নয়, এই য়লমলে পরিপার্শিকের কেন্দ্রমণি ময়র সিংহাসনেরও অন্থরপ দশা হয়েছিলো। উজ্জল ময়ুর সিংহাসন ছাড়া রূপোর দরজা এবং সোনার গরাদ সজ্জিত মুক্তোখচিত মর্মরের জাফরি দিয়ে ঘেরা জায়গায় আর অন্ত কিই বা থাকতে পারে? বর্তমানে বিলুপ্ত ময়ুর সিংহাসনের মণিমুক্তো পরবর্তীকালে খুলে নেওয়া হয় ঠিক এই কারণে য়ে, য়ণ্ডবণ্ড করে লুঠন করা ছাড়া এই পোন্ডলিক' সিংহাসনের কোন প্রয়োজনীয়তা মুসলিমদের ছিলো না। শাজাহান য়িদ এইটি নির্মাণ করাতেন, তবে তা এইভাবে ভেল্লে কেলা হতো না। শাজাহান এই ময়ুর সিংহাসন নির্মাণের নির্দেশ দিয়ে থাকতে পারেন না, কেন না এই য়য়ুর সিংহাসন নির্মাণের বিক্রছে ইসলামে বিশেষ নিষেধ আছে। কাজেই একে মুঘল উত্তরাধিকারের সম্পত্তি হিসাবে ধারণা করা ভূল। হিন্দু ময়ুর সিংহাসনটি সম্ভবত ছিলো চন্দ্রগ্রের বা বিক্রমাণিত্যের, যিনি বিক্রম সংবতের প্রবর্তন করেন।

- ৪০। যে ত্টি যুগা নগরীর মধ্যে তাজ প্রাসাদ অবস্থিত, সেই পাসপুরা ও জয়সিংহপুরা রাজপুত নাম, মুসলিম নয়। সংস্কৃতে 'পুরা' শব্দে বোঝায় একটা ব্যস্ত জনপদ, প্রচলিত কাহিনীর এক খণ্ড উন্মুক্ত জমি নয়।
- ৪১। তাজের প্রবেশ প্রগুলো হচ্ছে দক্ষিণ মুখো, মুসলিম প্রাসাদ হলে এগুলো সব পশ্চিমমুখে হতো।
- ৪২। তাজের অলঙ্করণ ও মর্মর পাথরের কাজের মিল আছে ৯৬**৭ খৃষ্টাব্দে** নির্মিত আমের (জয়পুর) প্রাসাদের অহরূপ কাজের সাথে।
- ৪০। তাজের মুখ্য লাল পাথরের সীমানা-প্রাচীরের বাইরে আরো অনেক সৌধ আছে, সভাসদ ও প্রাসাদের কর্মচারীদের বসবাসের জন্ম।
- ৪৪। আকবর আগ্রায় তার প্রথম দিককার পরিভ্রমণের সময় খাসপুরা ও জয়সিংহপুরাতে থাকতেন, যা স্পষ্টই দেখাছে যে, তিনি তাজেই থাকতেন। তাজের সৌন্দর্য সত্তেও তিনি এখানে বাস করতে পারেন নি; কেন না, এর স্বরক্ষার প্রাচীরগুলো পরপর আক্রমণে অনেক শিথিল হয়ে পড়েছিল। নিজের পুত্ত থেকে শুরু করে স্বার কাছেই তীত্র ঘুণার পাত্র আকবর একটা অরক্ষিত প্রাসাদে বাস করার ঝুঁকি নিতে পারেন নি।
- १৫। শাজাহানের সময় আরেক বিদেশী পর্বটক Bernier বলছেন বে, নীচের প্রকোষ্ঠবয় বছরে মাত্র একবার ধুলে দেওয়া হতো। তাদের নাকি একটা বিরল সৌন্দর্য ছিলো এবং কোনো অমুসলিমকে দেখানে প্রবেশের অহুযতি

দেওয়া হত না। এতেই বোঝা যাচ্ছে, ঐ কক্ষত্টি সম্পর্কে কিরূপ গোপনীয়তা রক্ষা করা হতো। এটা তৃংথের যে, সরকার অথবা ইতিহাদের পণ্ডিতরা তাজ্বের নীচের প্রকোঠগুলো খুলে জঞ্জাল পরিস্কার করে, আলোর ব্যবস্থা করে, দি ড়ি এবং ঘরগুলোর বন্ধন দ্র করে ইতিহাদের পাঠক এমনকি সাধারণ দর্শকদেরও ঐ প্রাসাদে অবাধ বিচরণের স্থযোগ দেবার আগ্রং দেখান না। এতে সরকারের বেশ কিছু টাকা রোজগার হবে প্রবেশমূল্য হিসেনে; আর গবেষক, সাধারণ দর্শক, বাস্তকার এবং স্থপতিরা লাভবান হবেন এই প্রকাণ্ড প্রাসাদ সমূচ্চয়ের নীচের ঘরগুলো দেখার স্থযোগ পেয়ে। গবেষণার প্রথম শ্রেণীর মালমশলা এখানেই আছে, কিছু লুকোনো ধনরত্ব ও থাকতে পারে, কে জানে। কাজেই, ভাজের এই কক্ষগুলা খুলে দিয়ে স্বাইকে যদি দেখবার স্থযোগ দেওয়া হয়, ভাজের রবং সাধারণ লোক উভয়েই উপক্বত হবেন।

এই ধরণের অসংখ্য যুক্তি আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে রাখা যেতে পারে। কিন্তু আমরা মনে করি যে, পাঠককে বোঝাবার মতে। যথেষ্ট প্রমাণ আমরা উপস্থিত করেছি।

বুরহানপুরের কবর থেকে তাঁর মৃতা স্ত্রীর দেং সরিয়ে নিয়ে শাজাহান যে অন্থায় করেছেন, তার সংশোধন করা যায়, যদি আজুমদল বাহুর দেহাবিশেষ, তাজমলে সভিটে তা থেকে থাকলে, বুরহানপুরে এথনা বর্তমান তাঁর কবরে অহুরূপভাবে ফিরিযে দেওবা হয়। শাজাহানের দেহাবশেষও তাঁর স্ত্রীর কবরে বা তার পাশে সমাহিত হওয়া উচিত, কেননা সমস্ত বিবরণী মতে তিনি তাঁর প্রতি গভীরভাবে আসক্র ছিলেন। স্থায়বিচারের খাতিরে, তাজ প্রাসাদকে তার পর ঐ শ্বভিশ্ন্ত ও শৃক্ত কবরেব হাত থেকে মৃক্ত করা উচিত।

## यछविश्म अशाश

#### কিছু ব্যাখ্যা

বইটি পাঠ করার পর, তাজমহল সম্পর্কে শাজাহান ইতিকথা যে মোটেই নির্ভরযোগ্য নয় একথা ব্রোও পাঠকের মনে কিছুটা সন্দেহ রয়ে যায়। তাঁদের লেথা অজস্র চিঠি ও বিভিন্ন সময়ে তাঁদের উত্থাপিত নানা প্রশ্ন থেকেই এটি ম্পষ্ট হয়।

শাজাহান ইতিকথার অলীকর অত্যন্ত বিশদভাবে বুঝিয়ে দেবার পরও এই সন্দেহের অস্তিম্ব ছবির মত বুঝিয়ে দেয় যে, শতশত বছর ধরে চালিয়ে আদা মিথ্যে সারা পৃথিবীর মাস্থবের যুক্তিবুদ্ধিকে খুবইগভীরভাবে আচ্ছন্নকরে রেখেছে। তাই, পাঠকদের স্থবিধার জন্ম আমরা তাদের উথাপিত কিছু প্রশ্নের আলোচনা এই অধ্যায়ে রাখছি।

প্রশ্নঃ প্রচলিত শাজাহান-ইতিকথার বিভিন্ন অসঙ্গতি আপনি দেখালেও তাজমহল যে প্রাক্মুদলিম যুগের হিন্দুরাজার নির্মিত, আপনার এই বক্তব্যের সপক্ষে কোন জোরালো প্রমাণ রাখতে পারেননি কেন ?

উত্তরঃ ওপরের প্রশ্নে এমন অনেক ধারণা ব্যক্ত হয়েছে, যা সঠিক নয়। প্রথমত, পূর্ববর্ত্তী অধ্যায়গুলোতে বেশ কিছু জোরালো প্রমাণ রাখা হয়েছে। যেমন, শাজাহানের নিজম্ব সভালিপি বাদশানামা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, রাজা মানসিংহের নামাঙ্কিত প্রাসাদটি তাঁর পুত্র জয়সিংহের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিলো মমতাজের সমাধির জন্ম। Tavernier এর উক্তিও উদ্ধৃত করে দেখানো হয়েছে যে 'তাসিমকান' অর্থাৎ 'তাজ' নামে পরিচিত প্রাসাদটি আগে থেকেই একটি পৃথিবীখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র থাকায়, শাজাহান এটিকে মমতাজের কবরের উপযুক্ত হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। তৃতীয় জোরালো প্রমাণ হচ্ছে সংস্কৃত শিলালিপিটি, যাতে বোঝা যায় যে, পূর্বে তেজ-মহা-আলয় নামে খ্যাত মন্দিরটিই তাজমহল নামে পরে প্রসিদ্ধ হয়েছে। চতুর্থ জোরালো প্রমাণসমূহের মধ্যে আছে তাজমহলের শীর্ষস্থ ত্রিশূল, এর উত্থানে 'বেল' প্রভৃতি পবিত্র বুক্ষের উপস্থিতির উল্লেখ এবং সমাধিকক্ষের চারপাশের মর্মর পর্দায় পবিত্র-'ওম' শব্দ ফুটিয়ে পুস্পাক্বত নক্সার কারুকার্য। পঞ্চম জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায় আওরক্বজেবের চিঠিতে। তাছাড়া, নঞর্থক প্রমাণ যে যথেষ্ট নয়, এই ধারণাও কিন্তু ভুল ৷ আদালতে প্রতিদিন খুনী ও প্রতারকদের দণ্ডাদেশ সমগ্র পথিবী জ্বড়ে দেওয়া হচ্ছে এই তথাকথিত নঞৰ্থক প্ৰমাণের ভিত্তিতেই। অপরাধ

সংঘটনের বহু দিন বা বছর পর ঘটনার বিশ্ব বিবরণ থেকেই অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা ও দণ্ড দেওয়া হয়। উদাহরপদ্ধরূপ, জীর্ণ পোষাকের কোন ব্যক্তির কোন দামী হীরা বিক্রির চেষ্টার কথাটাই ধরা যাক। ব্যাপারটির আপ্লাভ-অসম্বভিতেই যে কোন নাগরিক এই বিক্রয়েচ্ছুকে আটক করে চুরিবা প্রতারণার অভিযোগ আনবেন। কারণ, হয় ঐ লোকটির ভিশ্বকের পরিচ্ছেদ্ব ছুন্মবেশ মাত্র, অথবা হীরেটি নকল, নয়তো লোকটি বেআইনি ভাবে হীরেটির মালিকানা হস্তগত করেছে। এইক্ষেত্রে, লোকটিকে স্বচক্ষে চুরি করতে না দেখলেও সন্দেহবশে তাকে আটক করা থেকে কেউ নির্ত্ত হবেন না। কাঙ্কেই, সাধারণ লোক যা ভূল করে নঞ্চর্থক প্রমাণ বলে ভাবে, তা প্রক্বতপক্ষে দৈনন্দিন সকল ব্যাপারে গ্রাহ্ম জোরালো প্রমাণ বই কিছু নয়। আরেকটি স্ত্র মনে রাখা দরকার। তাজমহলের নির্মাতা হিসাবে শাজাহানের ক্বভিত্তের দাবী যথন মিথ্যে বলে বোঝা যায়, ভারতের অবস্থিত ঐ পোধটির নির্মাণ ক্বতিত্ব স্বতই হিন্দদের ওপর বর্তায়।

প্রশ্নঃ তাজমহলের হিন্দু উৎপত্তির ধারাবাহিক সঠিক ইতিহাস আপনি রাথেন নি কেন ?

উত্তরঃ এর কারণ হচ্ছে, তাজমহল সম্পর্কে যতটা গবেষণা হওয়া দরকার তা এখনো হয়ন। তা করতে গেলে গবেষকের পক্ষে তাজপ্রাসাদের সমস্তরক্ষের চাবি এবং অভ্যন্তরের সমস্ত স্থান খুঁজে দেবার মত অর্থ ও ক্ষমতা থাকা চাই। মাটির নীচের যে সমস্ত কক্ষ শাজাহান ইট ও চুন দিয়ে বুজিয়ে দিয়েছিলেন তা খুলে বিশদভাবে অনুসন্ধান চালানো উচিত। অমাদের স্থান্ট বিশ্বাস যে, এই সমস্ত বদ্ধ ঘরের মধ্যেই আছে স্থান্সন্ত সিদ্ধান্তে আসার অকাট্য প্রমাণ। এগুলোতে সংক্ষৃত লিপি, হিন্দু দেবগৃতি, ধর্মগ্রন্থ বা বিভিন্ন মুদ্ধা থাকতে পারে, মাতে আমরা প্রাসাদটির শাজাহানের পূর্ববর্তী ইতিহাস সঠিকভাবে জানতে পারি। তাজ-প্রাসাদের পরিমহলে বহুতল কুপটিরও জল নিদ্ধাবণ করে এই ধরণের সাক্ষ্যের জন্তে অনুসন্ধান চালানো উচিত। এ পর্যন্ত আমরা যেটুকু প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি তা হচ্ছে, তাজমহল স্পষ্টতই শাজাহানের জবর দথল করা একটি অকুত্রিম হিন্দু প্রাসাদ। প্রকৃতপক্ষে কোন হিন্দু শাসক কি উদ্দেশ্যে এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন' তা আরো বিশদভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে খুঁজে বের করা উচিত।

প্রশ্নঃ শাজাহান ঘথন এই প্রাসাদটিকে তাঁর স্ত্রীর কবর হিসাবেই পরিচিত করাতে চেয়েছিলেন তথন তিনি এর ত্রিশূল শীর্ষটির উৎপাটন বা অভ্যস্তরের অক্টান্ত হিন্দু চিত্রের অপসারণ ঘটান নি কেন ?

উত্তর: তাজমহলকে নিজের সৃষ্টি হিসেবে দেখানোর কোন অভিসন্ধি

শাঁজাহানের ছিলোনা কেননা, তিনি প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছেন যে, প্রাসাদটি ক্লয়নিংহের হাত থেকে নেওয়া হয়েছিলো। তাছাড়া, প্রাসাদটিকে নিজের নির্মিক্ত বলে মিথ্যে দাবী জানানোর ইচ্ছে শাঁজাহানের থাকলেও এটির বাস্তবায়ণ ছিলো অসম্ভব। কেননা, শাঁজাহানের সমসাময়িক ব্যক্তিরাই জয়িদিহের কাছ থেকে প্রাসাদটি দথল করে অভ্যন্তরে মমতাজের সমাধি নির্মাণের কাজে জড়িত ছিলেন। হিন্দু চিহ্নের প্রতি অসহিষ্ণু মুসলিম ম্বণার বশবর্তী হয়ে শাঁজাহান হয়তো ত্রিশূল শীর্ষটি উৎপাটনে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তা করলে গম্বুজে দেখা দিতো এক বিরাট ফাটল, যাতে বর্ষাকালে সমগ্র প্রাসাদটি প্রাবিত হয়ে যেতো। উন্মাদনার বশবর্তী হয়ে এই ধরণের কাজে প্রবৃত্ত না হওয়ার মতো বিচক্ষণতা অবশ্য শাহজাহান ও তাঁর সভাসদদের ছিলো। ত্রিশূল শীর্ষটি উৎপাদন করলে যে ফাটল দেখা দিতো তা মেরামতির জ্ঞান তদানীস্তন মুসলিমদের ছিলো না। গম্বুজটির কেন্দ্র থেকে তিরিশ ফিট উচ্চতা পর্যন্ত এই ত্রিশূল শীর্ষের প্রসার। এতোটা উচ্চতায়, সোজাভাবে রাখার জন্ম ঐ শীর্ষের নিয়াংশের অনেকটা গম্বুজের অভ্যন্তরে গভীরভাবে প্রোথিত রাখতে হয়েছিলো। তাই, গম্বুজের ক্ষতি শা করে সম্বলে ত্রিশূলটির উৎপাদন করাটা অসম্ভব হয়ে গাঁড়িয়েছিলো।

প্রশ্ন: শীর্ষদণ্ডটি কি মুসলিম অদ্ধচন্দ্রের ত্যোতক নয় ?

উত্তরঃ শীর্ষদণ্ডটি মুদলিম অর্দ্ধচন্দ্র নয়। মুদালিম অর্দ্ধচন্দ্র কথনো আড়াআড়ি থাকে না। সম্মুথের তারকার জন্ম কিছুটা উন্মুক্তি ছাডা এই অর্দ্ধচন্দ্র প্রায় সমগ্রভাবেই একটি বৃত্ত। আরেকটি লক্ষ্যাণীয় ব্যাপার হচ্ছে, কেন্দ্র থেকে বর্হিগত কোন কেন্দ্রীয় দণ্ডই এই অর্দ্ধচন্দ্রকে দিখণ্ডিত করে নি। তাজমহলের গম্বুজের শর্ষদণ্ডটি প্রকৃতপক্ষে হিন্দু চিহ্নের গোতক কেননা, এখানে অর্দ্ধর্যুত্তর আকারের একটি আড়াআড়ি রাখা ধাতুদণ্ডকে কেন্দ্রীয় দণ্ডটি দ্বিখণ্ডিত করেছে। এই শীর্ষের পুরো মাপের একটি নক্সা তাজমহলের পূর্বদিকের লালপাথরের চত্তরে খোদিত আছে। এটি ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখলে গম্বুজের ওপরের শীর্ষদণ্ডটির আক্বতি সম্বন্ধে সম্যুক্ত ধারণা পাওয়া যায়। পরিক্ষার বোঝা যায় যে গোলাকার দণ্ডটির শেষাংশ হিন্দু কলসের আক্বতি পেয়েছে। এর ত্দিকে বেরিয়ে এসেছে তৃটি পাতা যার ওপর রয়েছে হিন্দুদের পবিত্র নারিকেল। হিমালয়ের পাদদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরে এই ধরণের শীর্ষদণ্ড দেখা যায়।

প্রশ্নঃ গম্বুজের ওপরের এই শীর্ষদণ্ডটি কি বিহ্যুৎ পরিবাহক হিসাবে ইংরেজদের দারা নির্মিত হয় নি ?

উত্তর: দাধারণ্যে প্রচলিত অনেক ভূল ধারণার এটি অক্সতম। প্রাচীন হিন্দুদের দারা গম্বুজের ওপরে নির্মিত এই শীর্ষদণ্ডটি হয়তো উঁচু মানের বিদ্যুৎ পরিবাহক হতে পারে, কিন্ধ ইংরেজরা এটি নির্মাণ করেন নি। প্রশ্ন: আল্লাহো আকবর (ঈশ্বর মহান) এই কথাগুলো কি ফার্সীতে-শীর্ষদুওটির ওপর থোদিত নেই ?

উত্তর: তাতে কি হয়েছে ? তাজমহল এবং এর পরিমওলের জ্নান্ত প্রাদাদ জবরদথলের পর শাজাহান সর্বত্র ফার্সী থোদাই করিয়েছিলেন। তাই, শীর্ষদণ্ডে কিছু ফার্সী থোদাই থাকলেও এতে প্রমাণ হয়না যে, 'শাজাহানই তাজমহলের নির্মাতা। অন্তপক্ষে, এই ওপর থে দাইতেই প্রমাণ হয় যে, শাজাহান প্রাদাদিট আত্মমাৎ করেছিলেন। কারণ, লালপাথরের চন্বরে থোদিত শীর্ষদণ্ডির প্রোমাপের নক্ষাতে এই 'আল্লাহো আকবর' কথাগুলো নেই। শাজাহান তাজের প্রকৃত নির্মাতাহলে গম্বুজের শীর্ষদণ্ডের ওপরে থোদিত লিপি চন্বরে থোদিত নক্ষার মধ্যেও পাওয়া যেতে।

প্রশ্ন: শাঙ্কাহান যে তাজের নির্মাতা—এই কল্পকথা কে প্রথম চালু করেন ? উত্তর: কল্পকথাটি প্রথম চালু করেন পরবর্তীকালের কোন সংকীর্ণমনা মুসলিম সভা বিদুষক। শাজাহান তাঁর দ্রীকে একটি পুরাতন জবরদখল করা হিন্দু প্রাসাদে সমাহিত করেছেন এটি স্বীকার করা তাঁরা অপমানজনক মনে করতেন। বার বার উচ্চারিত হওয়ার জন্মই লোকে পরে এই কল্পকথায় বিশ্বাদী হয়ে<sup>8</sup>ওঠে। ভাছাড়া, এই কল্পকথার উৎপত্তি হয়তো সাধারণ মানসের একটি ভ্রান্ত ধারণা থেকে। সমস্ত মধ্যযুগীয় হিন্দু প্রাসাদেই মুসলিম কবরের ছড়াছড়ি দেখা যায়। এই সব প্রাসাদের আদি পর্যটকেরা প্রাসাদগুলিকে অভান্তরে কবরস্থ মৃত ব্যক্তির নামে নামাঙ্কিত করে গেছেন। কালের প্রবাহে ঐ প্রাসাদগুলিকে কবরের জন্ম নির্মিত বলে ভুল ধারণা করে আসা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রাসাদগুলির অন্তিত্ব ছিলো আগে থেকেই। অভ্যস্তরস্থ মুদলিম কবর হচ্ছে দথল করা হিন্দু প্রাসাদে পরবর্তীকালের সংযোজন। অনেক ক্ষেত্রেই কবরগুলো ভূয়ো। একটি প্রহরীও না রেথে ইসলামের নামে চিরতরে প্রাসাদগুলোর দথলঃরাথার উদ্দেশ্রেই ল্রাস্থ ধারণার পরিপোষক এই ত্রিভূজাক্বতি কবরের স্থপ নির্মাণ করা হয়েছিলো। জাল ধর্মীয় চিহ্নেরও বিদ্ন উৎপাদনে হিন্দু অনীহার এই জ্ঞানের সম্যক ব্যবহার করেছিলেন মধ্যযুগীয় মুদলিমরা। এমন কি,এযুগেও, রাতারাতি জাল কবর নির্মাণ করিয়ে থালি জমি বা প্রাসাদের দথল দাবী করার এই প্রিয় প্রথা দেখা যায় ।

প্রশ্নঃ গবেষণা দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের জন্ম খ্যাত পশ্চিমী প্র্যুক্তরা কেন তাজ নির্মাণে শাজাহান ইতিকথার অলীকত্বে নিঃসন্দিশ্ধ নন ?

উত্তর: এই বিশ্বাসটি ভূল যে, সাধারণ পশ্চিমী পর্যটকের জ্ঞানতৃষা বা সত্যি উদ্ঘাটনের আগ্রহ একজন সাধারণ ভারতীয় অপেক্ষা অনেক বেশী। অন্য যে কোন লোকের মতোই সাহেবেরাও অনেকেই অস্তঃসার শৃন্য। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দেশের সাধারণ একজন দর্শক হিসেবে তিনি ভারতের কোন প্রাসাদের মালিকানা বিতর্কিত কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছুক নন। পশ্চিমী পর্যটকের একমাত্র আঞ্চহ হচ্ছে প্রাসাদটি স্বচক্ষে দেখা। তাছাড়া, দেহজ প্রেমের কাহিনীর লঘুমর্মিতা তাঁকে আপ্লুত করে তোলে সহজেই। পশ্চিমী দর্শক ভাবতে পারেন না যে, নারীর প্রতি দেহজ ভালবাদা খুব একটা উচ্ গুরের হতে পারে না। এতে স্ফলন্দ্লক কাজের প্রেরণাও অহুপস্থিত। পশ্চিমী দেশের দর্শকের সময় বা আগ্রহ ছটোই কম থাকে। তাই তিনি কোন প্রাসাদ দেখে এর মালিকানার বিতর্কে জড়াতে চান না। তাছাড়া, এই ধরণের দর্শকেরা প্রায়ই চালিত হন সরকারী ভাগ্যের সাহযো। ফলে, তাঁরা বিরোধী মত সমূহকে চমকস্প্রের সন্থা প্রচেষ্টা বলে ভেবে নেন। কিছু পশ্চিমী পর্যটক অবশ্য তাজ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা খুঁটিয়ে দেখে চিঠিতে তা জানিয়েছেন।

প্রশ্নঃ ইতিহাদের শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা কেন তাজমহল সম্পর্কে আপনার মতবাদ মেনে নেন নি ?

উত্তরঃ বেশ কিছু ইতিহাদের শিক্ষক ও অধ্যাপক তাজমহলের হিন্দু উৎপত্তি সম্পর্কে আমাদের বক্তবো সম্পূর্ণ আস্থা জানিয়েছেন। চিঠিপত্র, ব্যক্তিগত দাক্ষাৎ এব' তাঁদের পুস্তক, প্রবন্ধ, গবেষণাপত্র ও বক্ততায় আমাদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে তারা আমাদের মতেরই পুষ্টি জুগিয়েছেন। প্রকাশ্রে যাঁরা আমাদের মতবাদের সমর্থন জানান নি. তাদের অনেকই হয়তো লাজুক স্বভাবের অথবা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা বিশাদের বিক্রদ্ধে যেতে সাহস পান নি। এ ছাড়াও হয়সো তাঁদেব উপরওল।-জীতি রয়েছে। অক্সথায়, তাঁরা হয়তো কোন ধর্মীয় বা রাজনৈতিক মতবাদের গোঁডা পর্চপোষক বলে হিন্দুদের ক্বতিম্ব উদ্ঘাটনকারী গবেষণায় উৎসাহ থারিয়েছেন। বিশ্ববিভালয়গুলির ইতিহাসের কিছু 🕏 🏂 মহলের অধ্যাপক ও দরকারের পর্যটন, পুরাত্ত্ব ও সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষ তাজ সম্পর্কে শাঙ্গাহান-ইতিকথার অন্তঃসার শৃত্যতা স্বীকার করতে ভয় পান কেন না, এতে তাঁদের বৃত্তির দিক দিয়ে অস্থবিধার পডতে হয়। সাংসারিক বৃদ্ধিসম্পন্ন চাকুরীজীবি হিসেবে তাঁরা কেবলমাত্র সরকারী ভাষ্মেরই পরিপোষণ ও প্রচার করেন, নয় তো নীরবতাই পছন্দ করেন। সাধারণ মাহুষ শান্তিতে দৈনন্দিন কাজে লিপ্তথাকতে চান, এমন কি সত্যি প্রতিষ্ঠার দাবীতে কোন বিক্ষোভে তাঁরা নিজেদের জড়াতে চান ন।। সরকারী ভাবে আমাদের ভাষ্য গৃহীত হলে তাঁরা অনৌৎসক্যের সঙ্গেই তা মেনে নেবেন।

মুসলিমদের এক বিরাট অংশের সাধারণ ঝোঁক হচ্ছে তাজ সম্পর্কে নতুন আবিষ্কার অধীকার করা। অনেকেই আমাদের আবিষ্কারকে তাঁদের সম্প্রদায়ের সম্মানহানিকর মনে করেন। কেউ কেউ আবার এই আবিষ্কার ধামা চাপাঁ দেবার চেষ্টায় ব্রতী হন।

বিশ্বের জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন সংস্থা যথা লণ্ডনের School of Oriental And African Studies, সিমলার The Institute of Advanced, Studies, লণ্ডনের Royal Asiatic society এবং প্রত্ম কর্ত্ব ওসংগ্রহশালার উচ্চতর কর্তৃপক্ষ তাজ সম্পর্কে আমাদের গবেষণার ফলকে পাশ ক'টিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তাঁদের সমগ্র কর্মজীবনে তাজ সম্পর্কে শাজাহান-ইতিকথার মতো একটি অলীক মতবাদের পুষ্টি ও প্রচারের লজ্জাই তাঁদের মুথ বন্ধ করে রেথেছে।

বিশ্ববিভালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক এবং অন্থরূপ সংস্থায় তাঁদের সমকক্ষ ব্যক্তিরা শাজাহান ইতিকথার ওপর অনেক বই ও প্রবন্ধ ছাপিয়েছেন এবং ছাত্রদেরও এ নিয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভে সাহায্য করেছেন। তার। যে একটি ভিত্তিহীন ধারণা এযাবৎ পোষণ ও প্রচার করে এসেছেন, একথা স্বাকারের মতো সহাদয়তা বা সততা তাঁদেব অনেকেরই নেই।

মহয় চরিত্রের হ্র্বলতা থেকে উদ্বত এইসব বিভিন্ন কারণেই অধ্যাপক ও ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত আমলঃ প্রভৃতিরা তাজ প্রসঙ্গে জামাদের আবিষ্কারের ব্যাপারে চোথ, কান বন্ধ করে বসে আছেন।

প্রশ্নঃ শিবার্জী প্রমুখ শাসকের। তাজগহল পুনর্দখল করেননি কেন? এটি হিন্দু প্রাসাদ হলে তাঁদের তা অজানা থাকার কথা নয়।

উত্তরঃ প্রশ্নটির উত্তব কতগুলোভান্তধারণা থেকে। ভারতের সৌন্দর্যসন্থিত প্রাপাদ ও বিরাট তুর্গের অভাব ছিলো না। তাজমহলের মত সৌন্দর্যশালী শত শত প্রাপাদ ভারতে ছিলো। মুসলিম ঐতিহাসিকেরা তার কিছু নিজেরাই উল্লেখ করে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বরে হতবাক মুসলিম ঐতিহাসিকেরা বলেছেন যে, বিদিশা ও মথুরার এমন সব আড়ম্বরপূর্ণ সৌন্দর্যমন্তিত প্রাপাদ ও মন্দির ছিলো, পাঁচ হাজার শ্রমিক তুশো বছরেও যা নির্মাণ করে উঠতে পারতো না। তাই, মনে করা ভুল যে, তাজই ছিলো ভারতের একমাত্র সৌন্দর্যমন্তিত প্রাপাদ আর কেবল এটিকে বিদেশী মুসলিমের দখল মুক্ত করার জন্ত প্রত্যেক ভারতীয়ের জীবন পণ করা উচিত ছিলো। স্থানর উন্তরের আটক থেকে স্বদ্র দক্ষিণের আর্কট পর্যন্ত বিন্তীর্ণ ভূথণ্ডের সমস্ত প্রাপাদ, মন্দির ও তুর্গ মুসলিম দখলে থাকাকালে কেবলমাত্র তাজকে রক্ষা করার উচিত্যের দাবী জানানো সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আর, যেহেতু হিন্দুরাতাজমহলসম্পর্কেসমাক ওয়াকিবহালছিলেননা, তাইপ্রাসাদটি হিন্দুর হতে পারে না—এইপ্রছন্ন ধারণাটিও ভুল। শিবাজীর মতো স্বদেশপ্রেমিক যোদ্ধা সমগ্র ভারতকেই বিদেশী আক্রমণকারীর হাত থেকে মুক্ত করার জন্ত সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। তার ইচ্ছা ছিলো সিন্ধু থেকে কন্তা

কুমারিকা পর্যন্ত ভূভাগের সমস্ত প্রাদাদ ও অঞ্চলের কর্তৃত্ব ও দখল পাওয়া। তাহাড়', শিবাজীর মতো শাসকের সমগ্র মুঘল শাক্তকে উৎথাত করার মতো ক্ষমন্তা ছিলে। না। মুঘল রাজত্ব ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত বক্লায় থাকা থেকেই এ কথার সত্যতা বোঝা যায়।

প্রশ্নঃ তাজনহলের যদি মানসি'হের মঞ্জিল হিসেবে পরিচিত থেকে থাকে, তবে জরপুর রাজদভার কাগলপ্রে তার কিছু ইঞ্জিত থাকা উচিত নর কি ?∤

উত্তরঃ অবশ্রুই। কিন্তি দুর্ভাগ্যবশত, পুঁথিথান। নামে পরিচিত জ্য়পুর রাজকীয় স্প্রাংশালা শাসকের নিজম্ব কর্তৃত্বে রয়েছে এবং বাত্তবে কেউই এই নথিগুলি পরীক্ষা করে দেখাব স্থযোগ পান নি। কারণ সম্ভবত এই যে, সমসাময়িক রাজপুত সমাজে তীব্র ঘুণার পাত্র বিদেশী মুঘলদের সাথে অন্তরঙ্গতার বিবরণ ২য়তো নথিগুলোতে আছে। এই ধরণের প্রমাণ কিভাবে গোপন করা হমেছে তার জনন্ত প্রমাণ হচ্ছে, আকবর কর্তৃক লুষ্ঠিতা জনপুরের তিন রাজকন্সার নাম খুঁজে পাওয়া যায় ন।। অহকপভাবে, রাজসভার কাগজপতে হয়তো রাজপরিবারের গর্বের সম্পত্তি এই তাজমহলের জ্ববদ্থল পাশ কাটিয়ে যাওয়া হরেছে। এগুলে। খুঁটিয়ে দেখে স.তাকারের ই.তিহাস খুঁজে নিতে হলে এমনকি তীক্ষবৃদ্ধি গবেধকেরও উদ্ভাবনীপ্রতিভার প্রয়োজন। সমসাময়িক কিছু তথাকথিত ঐতিহাসিকের সাথে সাক্ষ্য বা পত্রালাপের সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। তার। পুঁথিখানার তাজ সঞান্ত কাগজপত্র দেখেছেন বলে দ্বি জানান। তার। নাকি এমন একটকরে। দলিল খুঁজে পেরেছেন, যাতে লেখা আছে জর্মি হ আগ্রায় একথণ্ড উন্মুক্ত জমি শাজাহানকে বিক্রী করেছেন ভাজমংল নির্মাণের জন্ম। আগ্রায় বহুবছর ধরে ইতিহাদের অধ্যাপক Dr. A. L. Silvas.ava এমন একজন ব্যক্তি, যাঁর সঙ্গে লেথকে: শাক্ষাৎ হয়েছে। দলিলে ক্রয়যুল্যের কি উল্লেখ আছে জানতে চাইলে তিনি জানান যে. কোন নিদিষ্ট মূল্যের কথা বল। নেই। একটি ধেঁ। রাটে নথির ওপর এই করণ নির্ভরত। থেকেই তাঁদের বুত্তিগত দক্ষতার নমুন। পাওয়া যায়। ক্রয়য়ল্যের উল্লেখবিহীন বিক্রয় কোবালার কথা বলা আর ডেনমার্কের যুবরাজ নন এমন হ্যামলেটের কথা বলা একই পর্যায়ের। ইঙ্গ-মুদলিম ঝোঁক থাকার দরুণ এরা এই জটিল বিষয়েও কোন ফলপ্রস্থ গবেষণা রাখতে পারেন নি। আইনে যে দক্ষতা থাকলে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণগুলিকে অপ্রাসন্ধিক তথ্যের ভিতর থেকে আলাদ্। করে নেওয়। যায় অথবা প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা যে যুক্তিজ্ঞানের সাহায্যে লুপ্ত হত্ত আবিষ্কার করা যায়, তার কোনটিই এই ধরণের গবেষকদের নেই। মুঘলদের সঙ্গে জয় পিংহের আদান প্রদানের সমস্ত কাগজপত্র, বিশেষ করে ১৬২৮ থুঃ থেকে ১৬৩২ থুঃ পর্যন্ত সমস্ত নথি খুঁটিয়ে দেখলে তাজমহল প্রাসাদটি জবর দখলের উল্লেখের কিছু স্থত্র পাওয়া যাবে।

জন্মপুরের প্রাক্তন রাজা এবং বিকানীরের Rajasthan state Archives এর Director মহোদন্ন লেখককে জানিরেছেন যে, এ ব্যাপারে কোন বিক্রম কোবালার অস্তিত্ব তাঁদের জানা নেই। এও সম্ভব হতে পারে যে, জর্মপুরের শাসকেরা তাজমহলের নির্মাতা নন। জন্ম ক্রম, বদল, দান বা যৌত্বক হিসাবে হয়তো এটি তাঁদের অধিকারে আদে।

প্রশ্নঃ স্থ্যমামণ্ডিত তাজমহল যদি হিন্দু প্রাণাদই হয়,তবে আগেকার লেখায় এর উল্লেখ নেই কেন ?

উত্তরঃ শাজাহানই যে তাজমহল নির্মাণ করিয়েছেন, এই ধারণাটি ঐতিহাসিক ও সাধারণ লোকের মনে এতটা দুঢ়ভাবে প্রোথিত থেকে তাঁদের চিন্তাশত্তিকে পঙ্গু করে রেথেছে যে, তারা তাজমহল সম্পর্কে আগেকার কোন উল্লেথ থুঁজে পান নি। এরপর তারা যদি খোলামনে তাঁদের অধীত মূলগ্রন্থুলি আবার পডেন, তারা তাজমহল সম্পর্কে বেশ কিছু পূর্বেকার উল্লেখ পাবেন। এই পুস্তকেই আমরা দেখিয়েছি যে, শান্ধাহানের অতিবৃদ্ধ পিতামহ বাবরের লেখাতেও তাজমহলের উল্লেখ আছে এবং প্রক্বতপক্ষে বাবর এই প্রাসাদেই মৃত্যু বরণ করেন। আরও দেখানো হয়েছে যে, বাবরের কলা গুলবদন বেগমের লেখাতেও এই প্রাদাদের উল্লেখ আছে। পূর্বেকার অন্তান্ত সমস্ত নথি ও বিবরণী এভাবে বিবেচনা সহকারে খুঁটিয়ে দেখলে অমুরূপ আরো অসংখ্য উল্লেখের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া, রাজস্ববদলের আগে রাস্টাঘাট ও জনপদের নাম পরিবর্তনের কথা মনে রাখলে, বর্তমানে আমরা যা তাজমহল বলে জানি, তার একাধিক ভিন্ন নামকরণের সম্ভাবনাও উভিয়ে দেওয়া যায় না। আরেকটি অস্কবিধা হচ্ছে, কোন শহরে বেশ কিছু সৌন্দর্যমণ্ডিত বিরাট প্রাসাদ থাকলে তদানীস্তন লেখায় এদের প্রত্যেকটিকে আলাদা করে দেখানোর জন্ম বিশদ বর্ণন। রাথা কঠিন। প্রত্যেকটি প্রাসাদ সম্পর্কেই বিরাট, বর্ণাচ্য, সৌন্দর্যশালী প্রভৃতি বিশেষ দাধারণভাবে ব্যবস্তুত হয়ে থাকবে। আরেকটি অস্কবিধা হচ্ছে, মুদলিম আক্রমণ ও হত্যালীলার ডামাডোলে তাজের মতো প্রামাদের কর্তৃত্ব হাতবদল হয় অবিরত। কথনো মন্দির কথনো বা প্রাদাদ হিসেবে ব্যবহৃত এই সৌধের অধিক বিবরণ রাখাও হয় ছঃসাধ্য।

প্রশ্নঃ তাজমহলের শেষ হিন্দু মালিক কোন বিবরণী রেথে যাননি বা তাঁর দাবী আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রাথেন নি কেন ?

উত্তর: মৃহন্মদ-বিন-কাসিম থেকে শুরু করে হাজার বছরের মুসলিম আক্রমণে কাশ্মীর থেকে কন্তাকুমারিকা পর্যস্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের সমস্ত হুর্গ মন্দির প্রাসাদ, বিপনী, উদ্যান এবং থামারের মালিকানা থেকে বঞ্চিত হিন্দুদের অধস্তন পুরুষের। বর্তমান কালে তাঁদের দাবী নিয়ে কেন উপস্থিত হন নি, তা বুঝলেই আমর। শ্রমটির উত্তর পাবো। দেশের বিস্তীর্ণ ভৃথও যথন বিদেশী আক্রমণকারীর দথলে আনে, প্রজারা তথন যুদ্ধের অথবা হত্যাকাণ্ডের বলি হয়। শক্ররা অধিক্বত প্রানিদম্হ দথল করে রাথে দীর্ঘকাল ধরে। পরবর্ত্তী কোন যুগে অধস্তন কংশধরদের. এসবের মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়া হবে এই আশায় কি কোন উৎসাদিত মালিক ও তাঁর আগ্রীয় পরিজনেরা ঐ সব সম্পত্তির প্রবেশমুখে অনিশ্চিতকাল ধরে অপেক্ষা করতে পারেন ? মহামারী, গণহত্যা দাঙ্গা, ভূমিকম্প বা জীবিকার প্রয়োজনে সমাজের সামগ্রিক জীবনধারা পালটে যায় এবং আজন্ম পরিচিত পরিবেশ থেকে শতশত লোক ছিটকে বেরিয়ে আসে। সমগ্র পরিবারও কথনো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কথনো পরিবার বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পডে। ক্রমে বংশের আদিপুরুধের নামও অধস্তন পুরুষদের মন থেকে মুছে যায়। হাজার বছর ধরে এমন ব্যাপার বারবার ঘটতে থাকা সম্বেও কারো পক্ষে কি পূর্বেকার দলিলপত্র অটুটভাবে রক্ষা করা সম্ভব ? হারিয়ে যাওয়া, চুরি হওয়া, পড়ে যাওয়া, ইব্র প্রভৃতির খোরাক হওয়া বা জলে ডুবে নট্ট হওয়া; এই হচ্ছে পুরাতন নথির স্বাভাবিক পরিণতি।

প্রশ্নঃ আপনাদের বক্তব্য কি এই যে, শাজাহান একটি পূর্বতন ,হিন্দু প্রাসাদ ভেক্তে ফেলে তার মালমশলা দিয়ে বর্তমান তাজমহল বানিয়েছিলেন ?

উত্তর ঃ অবশ্রই না। বইটির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠককে বোঝানো যে, বর্তমানে সাধারণের চোথে তাজমহল যেরপে প্রতিভাত হয়ে থাকে, অবিকল সেই আক্বভিতেই শাজাহান প্রাসাদটি জবরদথল করে নিয়েছিলেন। বাছিক য়া কিছু পরিবর্তনই তিনি করুন না কেন, তা প্রাসাদটির সৌন্দর্যের হানি ঘটিয়েছে। এর আক্বতি অথবা সৌন্দর্য স্থমায় কোন সংযোজন শাজাহান করান নি। আদি হিন্দু তাজমহলের সৌন্দর্য ছিলো আরো গভীর মুক্তার মতো সাদা এর দেয়াল এখন কালো ক্ষ্পে হরফের খোদাইয়ে মলিন হয়ে নিয়েছে। আদি হিন্দু মন্দির প্রাসাদ সমুস্কয়ে ছিলো আরো অনেক আফ্রমঞ্জিক শিবির ও প্রাসাদ। চারদিকের ছড়ানো ক্ষংসন্তপে তার সাক্ষ্য রয়ে নিয়েছে। বর্তমানে যে তাজমহল আমরা শ্বেথি তা একটি খণ্ডিত, কালিমালিপ্র সৌধ। মর্মরের ভিত্তি থেকে যমুনার সমতলে ভ্র্গর্ভের বিভিন্ন তলা এখনো অবহেলিত ও লুকায়িত অবস্থায় বুজিয়ে রাখা হয়েছে। ভ্রগর্ভের এই সমন্ত কক্ষের দেয়ালে যে সব স্থদ্য নক্ষা কাটা আছে তাকেও মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ তাজমহলকে মুদলিম কবর হিসেবে দেখা আর একে হিন্দু মন্দির প্রাদাদ হিসেবে দেখা, বাস্তবে এর ফলে কি পার্থক্য এদে যায় ?

উত্তর: অনেক কিছুই এসে যায়। প্রথমত, মুসলিম কবর দেখতে ইচ্ছুকেরা দুমাধিকক্ষে একবার উকি দিয়ে বেরিয়ে এদেই মনে করেন যে, তাঁদের কাঞ্চ

সম্পন্ন হয়েছে। ফলে তাজ-প্রাসাদ ও এর পারিপার্শ্বিকের সৌন্দর্য ও বিরাট্ত সম্পর্কে তাঁরা অনবহিত থেকে যান। তাছাড়া, তাজের মতো বিরাট আকারের একটি পরম স্থন্দর প্রাদাদে প্রবেশ করলে যে যুক্তি সঙ্গত প্রশ্ন উদয় হওয়া উচিত, তাও মনে তেমন সাড়া জাগায় না। আবার কেউ তাজের প্রকৃত স্বরূপ জেনে যদি এই প্রাসাদে যান, তিনি হাতে যথে? সময় নিয়ে যাবেন াঁ বেশ যত্ত্ব निष्ठाष्ट এর বারান্দা, मिँ ড়ি, হল, ঝোলানো বাছ न्मा, ভগর্ভকক্ষ, গ্যালারী, চম্বর প্রবেশপথ, আন্তাবল, বহিরঙ্গের সৌধসমূহ ইত্যাদি দেখে এর বিরাটত্বের অহতব পাবেন। তাজ প্রাসাদের পর্যটকেরা এরপর কেবল যে যথেষ্ট সময় নিয়ে এর আনাচকানাচ ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখবেন তাই নয়, এর সীমার বাইরের চারপাশ ঘুরে যে সমন্ত লাল পাথরের সৌধের ভগ্নাবশেষ পরিবেইনকারী দেয়ালের ঠিক বাইরেই রয়েছে, তাও খুঁজে নেবেন। জনগণ যদি তাঁদের অধিকার প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক হন, বছতল বিশিষ্ট তাজমহলের বুজিয়ে দেওয়। সমস্ত কক্ষ তাঁদের সন্মুথে উন্মুক্ত করতে সরকার বাধ্য হবেন। প্রবেশমূল্য আদায় করে সরকারের কেবলমাত্র সমাধিকক্ষ পর্যন্তই দর্শকদের প্রবেশ সীমাবদ্ধ রাখ-উচিত নয়। এপর্যন্ত, সরকার ও জনগণ ভুল করে বিশ্বাস করে এসেছেন যে, তাজমহল একটি সমাধি ছাত। আর কিছই ন্য। তাই সমাধিকক্ষ পর্যন্ত জনতাব প্রবেশ সীমাবদ্ধ রাখা হয়তে। ভুল হয়নি। কিন্তু অতঃপর সরকার ও জনগণেও সচেতনভাবে তাজ মন্দির প্রাণাদের অন্তিত্তের মূল্যায়ন করা উচিত।

প্রশ্নঃ শাজাহান যদি একটি হিন্দু মন্দিব প্রাদাদ জবরদ্থল করে কবরে রূপান্তরিত করেই যাবেন, দেখানেই ব্যাপারটিল ইতি না টেনে অতীতকে খোঁডা-খুঁড়ি করার যৌত্তিকতা কি ?

উত্তর ঃ প্রশ্নের মধ্যেই অনেকগুলো গুকতপূর্ণ প্রদঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। প্রথমত, বিদেশীর অধিকার ভুক্ত দেশের অধিবাসী যেমন যে কোন মূল্যে স্বাধীনতা প্রক্রারে উৎস্ক হনেন, তেমনি জনরদখল হওয়। অস্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত প্রাসাদেরও আদি ইতিহাস জেনে এর সঠিক বাবহার প্রচলিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়ত, তাজ প্রাসাদকে হিন্দু মন্দির প্রাসাদ হিসেবে না দেখে মুসলিম কবর হিসাবে দেখলে এর পরিসর সম্পর্কে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা জন্মায়। তৃতীয় বিবেচ্য হচ্ছে যে, প্রকৃত সত্য যেখানে গুজবের ক্রাশায় আবৃত থাকে, তেমন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গবেষণা নিরন্তর চালিয়ে যেতে হবে। তাজমহলও এর ব্যতিক্রম নয়। চতুর্যত, একমাত্র অতীতের কথাই ইতিহাসের মুখ্য বিবেচ্য। তাই, অতীতকে ঘাটানো হচ্ছে কেন, ঐতিহাসিকের কাছে এই প্রশ্ন করা একান্তই উন্তট। ইতিহাসকে যদি, জনগণের জীবনে অপ্রয়োজনীয় বা অপ্রাসন্ধিক মনে করা হতো, তবে আইনের সাহায়েই এর চর্চা বন্ধ হয়ে যেতো। পৃথিবীর কোন দেশেই

। ইতিহাস নিষিদ্ধ না হওয়ায় বোঝা যায় যে, জনগণ মিথ্যার নির্মোক থেকে স্তিত্তিক খুঁজে বার করার জন্ম অবিরত ঐতিহাসিক গবেষণায় উৎসাহী।

শ্রমঃ তাজমহল সম্পর্কে যে চাঞ্চল্যকর তথ্য আপনি আবিষ্কার করেছেন, বিগত কয়েকশো বছর ধরে ঐতিহাসিকেরা তা করতে পারেন নি কেন ?

উত্তর ই কারণ, পূর্বস্থরীদের প্রতি সরল বিশ্বাস তাঁদের গবেষণা প্রবণতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। তাঁরা চলে আসা কাহিনীগুলোকে অযৌক্তিক গুরুত্ব দিয়ে সমস্ত সন্দেহের কঠরোধ করে রেখেছেন। তাজ নির্মাণের থরচ, নির্মাণের সময়, নক্সা কারকের নাম, তাজে উৎকীর্ণ বিভিন্ন লিপিতে শাজাহানের দাবীর অমুপস্থিতি, মমতাজের মৃত্যু ও সমাধির তারিথ সম্পর্কে নীরবতা প্রভৃতি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের জাজন্যমান অসঙ্গতিকে তাঁরা এলেবেলে ব্যাথ্যা দিয়ে মানিয়ে নিতে চেন্টা করেছেন। তাই তাঁরা তাজমহল সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি।

প্রশ্নঃ আপনার আগে ইতিহাসের অনেক দিকপাল তাজমহল সম্পর্কে গবেষণা চালিয়েছেন। নতুন আর কি তথ্য আপনার পক্ষে দেওয়। সম্ভব ?

উত্তরঃ পূর্ববর্ত্তী গবেষকেরা খাপছাড়া ভাবে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর। প্রাসন্ধিক অসম্বৃত্তি এব: এর সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেন নি। আমরা কোন বিশেষ তথ্য হাজির করেছি, এমন দাবী রাথছি ন।। পুলিশের কর্মচারীর মতে!ই আমাদের ভূমিকা। অজ্ঞাতস্থত্তে কোন অপরাধ সম্পর্কে থবর পেয়ে তিনি কেবল নোটবই এবং পেন্সিল সম্বল করেই অকুস্থলে যান। তদন্ত চলাকালেই অপরাধে বিভিন্ন প্রমাণ তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। তাঁকে বাডী থেকে এই সমস্ত প্রমাণ বয়ে নিয়ে যেতে হয় না। অন্তর্মপভাবে, মমতাজ যথন আমাদের জন্মের প্রায় '২৮৭' বছর আগে মারা গিয়েছেন এব' তাজ সম্বন্ধে যা বলার সবই আগ্রা থেকে টিম্বাকট পর্যস্ত ছড়ানো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারে লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছে, নতুন কি তথ্য আমার পঞ্চে হাজির কর। সম্ভব ? আমার জন্মের প্রায় '২৮৭' বছর পূর্বে মমতাজের মৃত্যু হয়েছিলো বলছি এই জন্ম যে, আমার জন্মের সঠিক তারিথ লিপিবদ্ধ থাকলেও তাজ প্রদাদের অধিষ্ঠাত্রী বলে প্রচারিত মমতাজের মৃত্যুর সঠিক তারিথ ঐতিহাসিকের অজানা। আমার সমস্ত প্রচলিত সাক্ষ্য আহরণ ও প্রণালীবদ্ধভাবে এগুলোকে দাজিয়ে বিশ্লেষণ করেছি। সমস্ত উপস্থিত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে, শাজাহান কন্ত্র'ক তাজমহল নির্মাণ বা এর জবরদ্থল করা, কোন মতবাদটা সঠিক মনে হয়, পাঠকের বিচারের ওপর তা ছেড়ে দেওয়াই আমার প্রয়াদের লক্ষ্য। স্থনির্দিষ্টভাবে বলতে চাই যে, সমস্ত প্রচলিত সাক্ষ্য পুনরায় আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথা হয় চাতুরী করে পাশ কাটিয়ে গিয়ে চাপা দেওয়া হয়েছে, নয়তো নির্বোধের মড

ব্দবহেলিত হয়েছে। উদাহরণম্বরূপ, তাজমহল সম্পূর্কে Tavernier এর মন্তব্য এমাবং খুবই থাপছাড়াভাবে ব্যবহৃত হয়ে সম্পূর্ণ ভুল ধারণার জন্ম দিয়েছে। বাদশানামার স্বীকারোক্তি হয় ভূলে যাওয়া হয়েছে নয়তো চাপা দেওয়া হঞ্ছে। বাদশানামা হ-তিনবার পড়েছেন এমন একজন বয়স্ক বিদশ্ধ ব্যক্তি স্থামার কাছে অকপটে স্বীকার করেছেনযে, এরপ্রথম থণ্ডের ৪০ - পৃষ্ঠার শাজাহান কর্ত্ব কএই হিন্দু আসাদ জবরদথলের স্বীকারোক্তিতাঁর নজর বরাবর ্ডিয়ে গিয়েছে। হুর্ভাগ্যবশত, 🕸 মুদলিম ঐতিহাদিকের দাক্ষাও আমি পেয়েছি, যারা এই পরিক্তেদের ঝাখ্যা করতে গিয়ে মনগড়া কিছু অর্থহীন প্রলাপোক্তি করে ব্যাপারটা চাপা দিতে 🕬 করেন। এর দারাই বোঝা যায়, ভারতে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু লোক ইতিহাদকে অতীতের ঘটনার দত্যি বিবরণ হিদেবে না দেখে তাঁদের শকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপোষণের হাতিয়ার হিদেবেই দেখতে চান। ১৯৬৬ ক্ষাব্দে মহীশূরে অহষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস ক'গ্রেদের অধিবেশনে আমি বহু প্রতিনিধির হাতে তাজমহলকে হিন্দু প্রাসাদ বলে বাদশানামার স্বীকারোক্তি চার কাইন মুদ্রিত লিপি বিতরণ করি। তাঁদের প্রতিক্রিয়া ছিলে। থুবই আশ্চর্ষজনক একং ত্রঃথদায়কও বটে। তাঁরা প্রশংসার কোন বাক্য বা অগ্রাহের কোন উল্লেখ না করে কয়েকবার চোখের পাতা ফেলেই কর্তব্য সমাধা করলেন। আমার মনে হয় যে,তাঁদের এরূপ নির্বাক থাকার পিছনে অতিরিক্ত কারণ ছিলো। কোন শ্রতিষ্ঠান বা ইতিহাস বিভাগের প্রধান হিসেবে তাঁদের থুব স্থনাম। সমগ্র ক্ষমজীবনে তারা যা শিথিয়েছেন বা বিশ্বাস করে এসেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে ভাজমহলকে জবরদথল করা হিন্দু প্রাসাদ হিদেবে স্বীকার করা তাঁদের পক্ষে শ্বই অস্কবিধাজনক। এই ঘটনা থেকে আমার প্রত্যন্ন হলো যে, উক্তশিক্ষিত এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলেও অধিকাংশ লোকেই চলে আদা মিথাকেই অবলম্বন ক্রে থাকতে চাইবেন সত্যের পোষকতা না করে, যদি সেই নগ্ন সভ্য তাঁদের বিদুমাত্রও অস্থবিধার কারণ হয়ে থাকে। তাই প্রকৃত সত্যের প্রচার ও **শিক্ষাদান** এই তথাকথিত পণ্ডিতদের ক্রচিকর হয় নি। অহংকারই ছিলো ভাদের একমাত্র বিবেচা।

প্রশ্নঃ যদিও বাদশানামায় স্বীকার করা আছে যে, মমতাজের সমাধির জন্ম একটি হিন্দু প্রাসাদ জবরদ্থলকরা হয়েছিলো, তথাপিশেষের দিকের হুই ছত্রে কি ক্ষামিতিকদের ডাকা ও ভিত্তি স্থাপনের কথা বলা হয়নি ?

উত্তর: অতি স্ক্র মিথ্যের ভেজাল থেকে সত্যিকে আলাদা করার ক্বতিস্বই শ্রহ্মত গবেষকের মাপকাঠি। বাদশানামার পরিচ্ছেদেই লক্ষ্য করা যেতে পারে শ্রে, একটি প্রাসাদ দখল করে তাতে মমতাজকে সমাহিত করার পুরো ঘটনা মাত্র বি লাইনের বর্ণনাতেই আবদ্ধ আছে। এই অর্থব্যঞ্জক তথ্যই প্রকৃত গবেষককে শোঝাতে সক্ষম হবে যে, ঢকানিনাদে প্রচারিত একটি বিরাট প্রাসাদ নির্মালের কাহিনী সম্পূর্ণ অলীক। আরেকটি স্থত্তও লক্ষ্য করতে হবে যে, ঐ পরিছেক্ত প্রথমে সমাধির কথা বলা হয়েছে, পরে রাজমিন্ত্রী ও জ্যামিতিবিদদের ডাকানোছ কথা বলা হয়েছে। দথলীক্বত প্রাসাদের বিভিন্ন উচ্চতায় দেয়ালে কোরা<del>লের</del> বাণী উৎকীর্ণ করানোর জন্ম এঁদের প্রয়োজন হয়েছিলো। একতলার অ**প্তকো**শ কক্ষে একটি ও ঠিক তার নীচের তলার কক্ষে আরেকটি'মোট ছুটি কবর খননের কাজেও এদের লাগানো হয়েছিলো। আরেকটি তথ্যও ভেবে দেখতে হবে 🚜 বেশ কিছু সংখ্যক মধ্যযুগীয় মুসলিম কাহিনীকার, ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে' 🏩 ধরণের বাক্যাংশ বারবার ব্যবহার করেছেন। এভাবে তাঁরা কিছুটা নির্লজ্ঞ 📽 ধোঁ য়াটেভাবে দখল করা বিভিন্ন হিন্দ প্রাসাদের নির্মাণ ক্বতিত্ব তাঁদের মুসন্দিম পুষ্ঠপোষকদের দিতে চেয়েছেন। বিবেককে কিছুটা শাস্ত রাথার জন্ম আন্ত্রো স্পষ্টভাবে এই মিথো ক্লতিত্ব জাহির করা তাঁরা দক্ষতার সাথে এডিয়ে গেছেন, পাছে তাঁদের সমসাময়িকদের কেউ নিজের পৃষ্ঠপোষকের প্রতি এই অক্সায় ক্লতিত্ব অর্পণের জালিয়াতি ধরে ফেলেন। <sup>ক্</sup>রতিহাসিকদের জানা আবশুক **তে**, ঐ মুসলিম কাহিনীকারেরা কোন নির্দিষ্ট স্থলতান বা সভাসদের নির্দিষ্ট কিছু নির্মাণের স্পষ্ট উল্লেখ থেকে বিরত থেকেছেন। তাঁরা কেবল ভিত্তি <del>স্থাপন</del> করেছেন', ইত্যাদি ধে ায়াটে বাক্যাংশই ব্যবহার করেছেন। কাজেই, বাদশানামাঃ ব্যবহৃত ঐ বাক্যাংশে একটি মিথ্যে দাবীই রাথা হয়েছে বুঝতে হবে কেন নং, লেথক তাঁর প্রভু শাজাহান যে ম্বণিত পৌত্তলিক হিন্দুর একটি প্রাসাদ জবরদ্বন করে তাতে মমতাজকে সমাহিত করেন, এই তথ্যের পাশ কাটিয়ে স্বেক্তে চেয়েছেন। এই ব্যাপারে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ইতিহাস গবেষণায় আমার পূর্বসূরীর। অতান্ত সরলবিশ্বাসী প্রমাণিত হয়েছেন। তাঁরা মুসলিম কাহিনীকারদের ছাত্রা কুউদেশ্যে বহু ব্যবস্তুত এই 'ভিত্তি স্থাপন' বাক্যাংশের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারেননি। তাঁদের মুসলিম প্রভুর। সত্যিই কোন কবর, মসজিদ, হুর্গ, খালা, শেত প্রভৃতি নির্মাণ করে থাকলে এই লেখকেরা প্রাসন্থিক নক্সা, খরচের হি**সা**ক, নির্দেশের অহলিপিও এই ধরণের অন্তান্ত নথির অবশ্রুই উল্লেখ রাথতেন। ছয় ছত্তে পুরো প্রকল্পটির বর্ণনা না সেরে তাঁরা হয়তো একটি হুর্গ নির্মাণ বা নশ্বত্ত স্থাপনের বর্ণনায় একটি গোটা বই-ই লিখে ফেলতেন।

প্রশ্নঃ আপনি কি বিশ্বাস করেন না যে, মমতাজের প্রতি শাজাহানের ভালোবাসাই ডাজমহল নির্মাণের যথেষ্ট প্রেরণা ?

উত্তর: এই প্রশ্নের জবাব নানা দিক দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আমার বা অন্তের বিশ্বাদের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রত্যেক দাবীর সপক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণ থাকা দরকার। মমতাজের প্রতি শাজাহানের আসক্তির কাহিনীই অলীক।

জনসাধারণকে যেটুকু ইতিহাদে পড়ানো হয় তাতে দেখি যে, একমাত্র যে মুঘল <u>দমাটের পত্নীর প্রতি অত্যধিক অহরাগের কথা লেখা আছে,তাহচ্ছে নূরজাহানের</u> প্রতি জাহাঙ্গীরের প্রেম। শাঙ্গাহানের মমতাঙ্গের প্রতি স্বর্গীয় ভালোবাসা ছিলো বলে ধারা দাবী করেন, তাদের উচিত উদাহরণ দিয়ে দেখানো যে, এই আদীক্তির জনা সম্রাট প্রায়ই রাজকার্ধে অবহেলা করতেন। যেহেতু এর্কুম কোন প্রমাণ্ট নেই বা রোমিও জুলিয়েটের মতো শালহান মমতাজের ভালোবাসা নিয়ে কোন প্রামাণ্য পুস্তকও নেই, মমতাজের প্রতি শাজাহানের অত্যধিক আসক্তির কথা বিশ্বাস করলে ভুল হবে। অবশ্রুই বুঝতে হবে যে, নারীর প্রতি পুরুষের ভালোবাসা একটু নীচুন্তরের অহভূতি। যৌন প্রেরণায় দেহের তার্গিদের ভালোবাসায় নারীর প্রতি যে আসক্তি জয়ে, তা উচুস্তরের কোন স্থজনশীল প্রেরণার সহায় হয় না। ঈশ্বর, নিজের দেশ, মাতা বা সন্তানের প্রতি ভালোবাসার মত উচ্চতর কোন অহুভৃতিই মহৎ কিছু স্বষ্টি করার প্রেরণা দেয়। নারীর প্রতি যৌনতাসঞ্জাত ভালোবাদা লোককে ধর্ষণ, হত্যা, আত্মহত্যা প্রভৃতি কুকর্মের দিকেই ঠেলে নিয়ে যায়। মমতাজের প্রতি শাজাহানের ভালোবাগাতেই তাজমহলের স্বষ্টি, একথা বলাটা অবাস্তব, কেননা, নারী পুরুষের এই তথাকথিত তালোবাসার একমাত্র ফদল, হয় পুত্র নয় কন্তা, প্রাণাদ কথনোই নয়। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই একথা যাচাই করা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ আপনার মতে তাজমহলকে জড়িয়ে শাজাহান ইতিকথার মতো প্রকাণ্ড অসত্য চালানোর জন্ম দায়ী কে বা কারা ?

উত্তরঃ কোন ভিত্তি না থাকা স্বন্ধেও এই প্রকাণ্ড মিথ্যে গড়ে তোলার দায়িত্ব সমানভাবেই মধ্যযুগীয় মুদলিম এবং মুদলিম সমর্থক সংকীর্ণমনা রাঙ্কসভার চাটুকারদের ওপর বর্ত্তায়। বিশদ প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে শোনা কথার ওপর অযৌক্তিক বিশ্বাদ গুতু করে নিজের কাজে অবহেলা দেখানো তথাকথিত ঐতিহাদিক ও গবেষকরাও এজন্য দায়ী। এছাড়া কিছু পন্থ লেখক কবিত্বশক্তিতে উবুদ্ধ হয়ে তাঁদের কল্পনাকে অবাধে বিচরণ করতে দিয়ে, যৌনতাগিদকে স্বর্গীয় স্ক্রমায় মণ্ডিত করে সমান দায়ীত্বের অংশভাক হয়েছেন।

# সপ্তবিংশ অধ্যায় আমলাভান্নিক গা বাঁচানো

১৯৬৭ খুষ্টাব্দের পর এমন কিছু ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যা থেকে সারা পৃথিবীর বৃদ্ধিজীবি মহলে তাজমহল সমস্থার পাশ কাটানোর চেষ্টা স্বস্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

আগ্রার প্রায় ৩৬ মাইল দূরবর্তী কোন স্থানে একটি তৈল শোধনাগার স্থাপ ন ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের কিছু তীব্র প্রতিবাদ শোনা গেছে। মূল বক্তব্য হচ্ছে, প্রস্তাবিত শোধনাগারের ক্ষয়কারী ধোঁয়া তাজমহলের মর্মরকে কল্মিত ও ক্রমে বিনষ্ট করবে।

এই সম্ভাবিত ক্ষতির বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদকারীরা, শাজাহানের অস্তত পাচশো বছর আগে তাজের অন্তিহের প্রমাণ করা আমাদের গবেষণা সম্পর্কে অজ্ঞতার ভান করেন। কেননা প্রতিটি সংবাদপত্রেই এই শোধনাগার সংক্রাম্ভ বিভিন্ন সংবাদ ও প্রবন্ধে একর্ষে রে ভাবে তাজমহলকে শাজাহানের কীর্তি বলেই চালানো হয়েছে। অর্থাৎ, তাজমহলের বাহ্নিক সৌন্দর্যের কলুষের সম্ভাবনায় ধারা প্রতিবাদে সোচ্চার, গত তিনশো বছর ধরে তাজের ইতিহাসে চাপানো কলক্ষের প্রতি তাঁরা উদার্সান। মনে হয় য়ে, প্রস্তুত্ত্ববিদ ও সরকারের নিযুক্ত ঐতিহাসিকেরা শাজাহানের পূর্বে তাজমহলের ইতিহাসকে বিশ্বতির অতলে তলিয়ে য়েতে দেবার এই ষড়য়ত্ত্রের অংশীদার। কারণ, কিছু স্বার্থায়েধী লোকের সোচ্চার প্রতিবাদের মুথে সরকার যথন সম্ভাব্য কলুষের তদস্তের ব্যাপারে একটি সমিতি গঠন করেছেন, সেক্ষেত্রে তাজমহল যে সপ্তদশ শতকের মুসলিম কবর নয় বরং একটি প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ, ১৯৬৫ সালে আমাদের এই আবিন্ধার প্রকাশিত হবার পরও সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি।

এমন কি, এই তদন্ত সমিতির সদস্যরাও, বশংবদের মতো সস্তাব্য প্রাক্তিক দূষণের প্রতিই তাঁদের মনোযোগ সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক ও জনসংযোগ কতারাও এই বড়যন্ত্রের অংশভাক্। কেননা, সম্ভাব্য দ্যণের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠকদের দীর্ঘ পত্রের জন্ম তাঁদের কাগজ প্রায় খোলাই রেখেছিলেন। কিছ্ক, তাজের প্রকৃত ইতিহাস কলুষিত করার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা সমস্ত চিঠি তাঁরা চালাকি করে চেপে গিয়েছেন।

নতুন গবেষণার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার অলসতা থেকে কিছুটা উদ্ভূত, সংবাদপত্র, রেডিও ও-টৈলিভিশনের এই নয় পক্ষপাত্যুলক দৃষ্টিভঙ্কী ও স্বেচ্ছাচারী আচরণের আরো নানা কারণ থাকতে পারে। স্কুলে যা পড়ে এসেছেন, তা মিধ্যে ভাবাটা তাঁদের পক্ষে কঠিন। শাজাহান-ইতিকধার পৃষ্ঠপোষক কিছু ঐতিহাসিকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য, মুসলিম স্বার্থ ক্ষ্ম করার অনীহা বা শাজাহান মমতাজের তথাকধিত প্রেমগাথা ক্রমাগত উদগীরণ করে শস্তায় অর্থ উপার্জনের কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে সমধ্যোতাও এর কারণ হতে পারে।

১৯৬৭ খুষ্টাব্দে ইংলণ্ডে আমার আট সপ্তাহ ণাপী অবস্থান কালে তাজমহলের এই প্রচলিত কালিমালিপ্ত ইতিহাসের প্রতি বুটিশ সংবাদ মাধ্যমের আগ্রহ জাগরুক করার ষকল চেষ্টাই শীতল দৃষ্টিতে প্রতিহত করা হয়েছে। তাঁদের এই স্তৈমতোর পশ্চাতে ওপরের সব কয়টি কারণ তে। ছিলোই, উপরস্ক ছিলো আমার মতো একজন হিন্দুর উত্থাপিত সমস্ত প্রশ্নের প্রতি তাঁদের সহজাত স্কভীত্র দ্বণা।

সব দিক থেকে কোণঠাসা হয়ে আমার অবস্থা হলো অতীব শোচনীয়। পৃথিবীতে কি নিষ্ঠুরতা, পাপ, স্বেচ্ছাচার ও ভণ্ডামির এতোই প্রাবল্য যে, এতবড একটা আবিষ্কার এবং প্রচণ্ড একটি জালিয়াতি উন্মোচনের এই অক্লান্ত প্রয়াস সাধারণের গোচরে আমার সমস্ত পথই সার্থকভাবে বন্ধ করে দেওয়া যাবে ? এই প্রশ্নাই আমার মন নিরন্তর জাগরুক বইলো।

১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাস এলো। ঐ মাসের শেষ দিকে আমার ভারতে ফিরে আমার কথা। ঐ সময় Sunday Times পত্রিকার প্রথম পূষ্ঠায় তাঁদের কারো সংবাদদাতার বেদনাদায়ক হত্যায় সম্পাদক Harold Evan:-এর সতর্কবাণী ছাপা হয়েছিলো। মৃত ব্যক্তির সত্যের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাকে সম্পাদক অতি উচ্চ প্রশংশা করেছিলেন।

এই ঘটনাকে হত্র হিদেবে নিয়ে আমি Harold-কে চিঠি লিখে জানতে চাইলাম, সত্যির প্রতি তাঁর যদি এতােই স্থতীব্র অহরাগ থেকে থাকে, তাহলে ১৯৬৫ সাল থেকে তাঁলের 'সম্পাদক সমীপেষ্' বিভাগে পাঠানাে আমার সমস্ত চিঠিপত্র তাঁরা চেপে গিয়েছেন কেন ? ঐ সালে লগুনে অহাইত বিশ্ব ঐশ্লামিক উৎসবে এক প্রদর্শনাতে অধিকৃত প্রাসাদগুলােকে মুসলিমদের কীর্ত্তি বলে দেখানাে হচ্ছিলাে। এর প্রতিবাদে এবং বিশের প্র্যটকের আকর্ষণ তাজমহলের যে শাজাহানের পূর্বে অন্তিম্ব ও ইতিহাস আছে, তা জানিয়েই আমি ওসব চিঠি লিথেছিলাম।

চিঠিতে আরো যোগ করেছিলম যে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়া যদিপ্রশংসিত হয়ে থাকে,তবেতাজমহলের কেলেঙ্কারি উদঘাটন আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কেননা,সারা পৃথিবীতেই এর গুরুত্ব অহভূত হবে। বাস্তবিদ, প্রত্নতব্বিদ, ঐতিহাসিক, শিক্ষক, অধ্যাপক, ভ্রমণ সাহিত্য রচমিতা, পরিদর্শক, সাংবাদিক, লেথক, গ্রন্থকার, সবাই যেন একযোগে ষড়যন্ত্র করে তাজের প্রকৃত পরিচয় উন্মোচনে গড়িমিন করে চলেছেন, যদিও আমার গবেষণায় এটিকে শাজাইনের পূর্ববর্তী কালের শিবমন্দির হিদেবে আমি প্রতিপন্ন করেছি। হয়তো তারা যে সুম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং তাজের উৎপত্তি সম্পর্কে তাদের সমস্ত লেখা ও লেখানো যে অমূলক ও ভিত্তিহীন একখা স্বীকারের লজ্জাই তাঁদের এই নীরবভার কারণ। ১৯৬৭ সালে লগুনে আট মাদ অবস্থিতি কালে আমি Royal Asiatic Society, School of Oriental and African Studies, London University, British Museum এবং Victoria and Albert Museum-এর কর্ত্বপক্ষকে জানিয়েছি যে, সাধারণভাবে মুদলিম স্থাপত্য বিশেষত তাজমহল সম্পর্কে তাঁদের ধারণার আমূল পরিবর্তন দরকার, কিন্তু তাঁরা কেউই চোধের পলক পর্যন্ত নড়ান নি। যতদিন তাঁদের বেতন ও শিক্ষাগত পদমর্যাদা অক্রপ্র থাকবে, তাঁরা প্রচলিত মিথ্যাই চালিয়ে গিয়ে সম্বন্ধি অক্তব্ত করবেন।

লগুন-এর Sunday Times এর Harold Evans-কে আরো কয়েকবার স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছিলো। অবশেষে তিনি তাঁর কাগজের Spectrum শাধার সম্পাদক Peter Watson-কে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। Watson সমন্ত সাক্ষ্য প্রমাণ চেয়ে পাঠালেন। আমি তাঁকে The Tajmahal is a temple-palace, ১০৬টি প্রমাণের সারাংশ নিয়ে লেখা একটি ক্ষ্ম প্রস্তিকা এবং বেশ কিছু জোরালো ফটো পাঠিয়ে দিলাম।

এরপর ছয় মাদ অতিক্রাস্ত হলো। লগুনের এক বন্ধু টেলিফোনে Watson-কে শারণ করিয়ে দিতে লাগলেন। কিন্তু কোন ফল হলো না।

এতেই বোঝা যায় যে, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিকেরা তাঁদের **জেথায় দর্বজ্ঞতা,** তাান্নবিচার, নিরপেক্ষতা, সততা ও সত্যের প্রতি অস্করাগের মো**ং স্**ষ্টি কর**লেও** আমাদের সমাজের হীনতম মান্ত্যের মতোই তাঁরাও অবিশ্বাদের যোগ্য।

লগুনের Sunday Times-এর এই ঘটনার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, সভ্যের প্রতি
অহারাগে সোচচার ব্যক্তিদের বাইরের খোলসটুকুতেই ঐ অহারাগ সীমাবদ্ধ।
তাজমহলের হিন্দু উৎপদ্ধির কথা তাঁদের কাগদ্ধে লিখলে কোন শারীরিক, আর্থিক
বা আইনগত ঝুঁকি নিতে হবে না, একথা বারবার সম্পাদকের গোচরে আনলেও
তিনি সত্য প্রকাশে স্পষ্টতই ভীত ছিলেন। উলল সত্যের বোঝা বহন করা বা
এর মুখোমুখি দাড়ানোর সাধ্য তাঁর নেই।

ইত্যবসরে, আমাদের আবিকারের সমর্থনে আরো নানা তথ্য হাজির ছতে শুরু করেছে। জনস্ত যে দৃষ্টাস্তটি স্বার চোথ এড়িয়ে গেছে তা হচ্ছে, তাজমহলের ছাদের নীচু প্রাচিরের সর্বাঙ্গে সর্পাকৃতি নক্ষা রয়েছে। তাজমহলের উৎপত্তি যে তেজমহালয় নামে এক শিব্যন্ধির হিসেবে, আমাদের এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে খুব্ট শুক্ষপূর্ণ তথ্য এইটি। জাফরির থোদাইয়ের সর্বত্তও এই ক্ষুদ্রাকৃতি সর্পচিক দেখা যায়। জাঞা শহরের প্রাতন দিল্লী দরজায় এখনও কুণ্ডলীকত সর্পের আকৃতির একটি পথ চিক্ ক্ষো যায়। বোঝা যায় যে, অগ্রকোট মর্থাৎ আগ্রা শৈব উণ্যসনার একটি প্রাচীন কেন্দ্র ছিলো।

এই অগ্রকোট অর্থাৎ আগ্রায় শিবের উপাদনা অতি প্রাচীনকাল হতেই প্রচলিত ছিলো। মাত্র ৬৬ মাইল দ্রবর্তী এর উপনগরী বটেশরে যম্নার তীরে লারিবদ্ধ ১০১টি শিবমন্দির এখনো আছে। এদের প্রত্যেকটির সঙ্গেই তাজমহল গুরুফে তেজ্ব মহালয়ের সাদৃশু আছে। তাজমহল দর্শনার্থীদের প্রত্যেকের একই সঙ্গে বটেশরের ঐ মন্দিরগুলো দেখে আসা উচিত, যাতে সাদৃশুটি তাঁরা নিজেরাই বৃধাতে পারেন।

পুস্তকের অন্য জায়গায় আমরা যে বটেশ্বর লিপির উল্লেখ করেছি তাতে বলা আছে যে, ঐ শ্বেত মর্মরের সৌধের সৌন্দর্যে মৃগ্ধ ভগবান শিব আর তাঁর চিরস্কন আবাদ হিমালয়ের কৈলাদ পর্বতে ফিরে যেতে চান নি। স্পষ্টই বোঝা বার, বটেশ্বরে বারা ১০১টি শিব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, তাঁদেরই একই নক্সার উজ্জ্বলতম রত্ন এই তেজ মহালয় ওরফে তাজমহলের সৃষ্টি করা। ভারতীয় বোদ্ধার জাত ক্ষবিষ্কদের উপাশ্য দেবতা শিবের উদ্দেশ্যে এটি নিবেদিত হয়েছিলো।

ভাদ্দাহলের হিন্দু উৎপত্তির সমর্থনস্টক আরেকটি যে তথ্য জানা গেছে ভা ছচ্চে, কবরের চারপাশে ( যার নীচে সম্ভবত শিবলিন্দ রয়ে গেছে ) জাফরির ওপরের ঢাকনায় পবিত্র হিন্দু কলসের প্রতিমূর্তি খোদিত রয়েছে । এই কলসের সংখ্যা ঠিক ১০৮, হিন্দুদের পরম পবিত্র আধ্যাত্মিক সংখ্যা । হিন্দু ঐতিহ্যে ৮ এবং ১০৮ সংখ্যাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও আধ্যাত্মিক ছোতনাস্ট্চক । ঈশ্বরের প্রতিনাম বা প্রিত্ত মন্ত্রও ১০৮ বা তার গুণণীয়ক । হিন্দুর জপমালাত্তেও কল্ডাক্ষের সংখ্যা ১০৮।

হিন্দু রাজার মন্ত্রিপরিষদের সদস্য সংখ্যা সাধারণত হতো আটজন। বোগসিদ্ধিও আটরকম। হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদেরও আটট বিভাগ। হিন্দুদের

য়রচে-না-ধরা ধাতৃগুপ্ত ও শীর্ষচ্ডাতেও আটট ধাতুর সংমিশ্রণ ঘটেছে। যে পবিজ্ঞ

মন্ত্রে হিন্দু নরনারীর বিবাহ হয় তারও আটটি পবিত্র ভাগ। হিন্দু রাজকীয় চিহ্নেও

আটটি পবিত্র বস্তুর প্রতিমৃত্তি থাকতো। ঈশ্বর এবং রাজার উদ্দেশ্যে নির্মিত সমস্ত

নগর, তুর্গ, প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মিত হতো অইকোণ করে অথবা অইকোণের সাদৃশ্যে।

রাজকীয় মোহরও হতো অইকোণ। একমাত্র হিন্দুদেরই আট দিকের প্রত্যেকটির

আলাদা নাম ও অধিপতি নির্দিষ্ট আছে। প্রাচীন হিন্দু সঞ্চীবনী রসায়ন চ্যবন
প্রাশেও আটটি প্রয়োজনীয় উপাদান আছে। হিন্দু সাধুসন্তের দীর্ঘ উপাধিতে

১০৮ বা ১০০৮ সংখ্যাগুলো সংযোজিত হয়। হিন্দু ঐহিহে এই ৮ সংখ্যাটির

ওপর আসন্তি ও এর ব্যবহারের দৃষ্টাস্ত অগণিত। একই ঐতিহের অম্বকরণে

ভাৰমহনও অইকোণ। মুসলিম কবর হিসেবে তাজমহলের নক্ষা করা হন্ত্রে থাকলে এটি কথনো অইকোণ হতো না। কেবল ভারতেই নমু, পৃথিবীর সর্বজ্ঞ ঐতিহাঁসিক সৌধ নির্মাণের মুসলিম ক্লতি:ত্বর দাবীর অসারতা প্রমাণ করতে এই একক প্রমাণই যথেই।

স্থাপন্ত্যের ইতিহাসের জনৈক মার্কিন স্বধাপক আমাদের গবেষণা অন্থধাবন করে Harvard বিশ্ববিভালয়ে এক বক্তৃতায় তাজমহলের শিবমন্দির ছিংসবে উৎপত্তির বিভিন্ন প্রমাণের মধ্যে ঐ পরিমণ্ডলে বাদন গৃহের অন্তিত্বের উল্লেখ করেন।

ঐ বিশ্ববিষ্ঠালয়েরই মুঘল-ইতিহাস পারদশী অধ্যাপক Grabar প্রথাপত ভাজ ইতিকথার সমর্থন করতে গিয়ে আমাদের উদ্যাপিত প্রমাণগুলো নড়বড়ে বলে আখ্যা দেন। বাদন গৃহের প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তুরজের কোন এক মসজিদেও নাকি অনুরূপ বাদন-গৃহ আছে।

আজ্ঞাতদারেই Prof. Grabar ম্বরচিত এক ফাঁদে পা দিয়েছেন। তুরজের কোন এক মদজিদে যদি বাদন-গৃহ থেকেই থাকে, তাতে আমাদের এই বক্তব্যেরই পৃষ্টি হয় য, সারা পৃথিবী জুড়ে চোথ জুড়ানো সমস্ত মুসলিম মদজিদ ও কবর আত্মসাৎ করা অমুসলিম মন্দির ও প্রাসাদ বই আর কিছুই নয়।

একটি শ্বতঃ ক্তৃ পরীক্ষা হচ্ছে, এমন কি তুরজেও মুসলিমদের দিনে পাঁচবার প্রার্থনায় যোগ দেবার আহ্বান জানানোর সময় ঐ বাদন-গৃহে সঙ্গীতের চর্চা হল্প কিনা। তাজমহলেও ঐ বাদন-গৃহটি নীরব করে রাখা হয়েছে সেদিন থেকে, শ্বন ঐ তেজমহালয় নামে শিবমন্দিরটি ইসলামের নামে দ্বল ও ব্যবহার করা হয়।

Harvard এর অধ্যাপক Grabar-এর এই এলোমেলো যুক্তিতে দারা পৃথিবী ছুড়ে ইতিহাদ চর্চার বিরাট ক্রটি ধরা পড়ে। মনে হয়, তথাকথিত সমস্ত বিষশ্ধ ঐতিহাদিকেরাই যুক্তি ও দাক্ষ্য প্রমাণ যাচাইয়ের কাজে তুর্বল।

সারা পৃথিবীতে এরপ আরো বিভিন্ন মুসলিম ঐতিহাসিক সৌধ অমুসদ্ধান করে দেখা দরকার, এগুলোতেও বাদন-গৃহ আছে কিনা। যদি থাকে, তবে শাষ্টতই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ঐ দগলীকৃত প্রাসাদ একটি প্রাক্-মুসলিম মুগের মন্দির বা সৌধ।

তাজমহলের ভিত্তির চারকোণে চারিটি স্তম্ভের তাৎপর্যও হয়তো সাধারণের বিভান্তির হাত এড়ায় না। লোকে ভূল করে এগুলোকে মিনার বলেই মনে করেন। তাঁরা ভূলে যান যে, তাজমহলকে একটি মুসলিম শ্বভিসোধ ভাবলে এয় কোন মিনার থাকা উচিত নয়। কারণ, মিনারে উঠে মুয়াজ্জিম আজান দিয়ে থাকেন অর্থাৎ জনতাকে প্রার্থনার জন্ম সমবেত হতে বলেন। কিন্তু, সাধারণত মৃসলিমরা প্রার্থনার জন্ম কবরে সমধেত ধন না ধলে এথানে মিনার থাকা অপ্রয়োজনীয়। বিতীয়ত, মিনারগুলো ভিত্তি থেকে না উঠে ছাদের ওপর থেকে শুরু হওয়া উচিত ছিলো। আবার, পশ্চিমের ঐ তথাকথিত মসর্জিদেও একটিও মিনার নেই। সাধারণ লোক হয়তো এত স্পষ্ট অসন্ধৃতির ক্ষণা ভেবে দেখেন নি। কিন্তু এই জাজলামান অসন্ধৃতিতেই বোঝা যায় যে, কেন্দ্রীয় ঐ মর্মর প্রাসাদটি শ্বতিসৌধ তো নয়ই, পশ্চিমের লালপাথরের বাড়ীটিও মসজিদ নয়। পূর্ব ও পশ্চিমের একই ধরণের ত্টো লালপাথরের বাড়ী ঐ শিবমন্দিরের ধর্মশালা বা সরাই হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

তাজমহল সম্পর্কে আমাদের গবেষণার একটি আত্মবিদ্ধক সিদ্ধান্ত হচ্ছে, প্রাচীনকালে আগ্রা ছিলো একটি বুহৎ এবং স্থান্ট হিন্দু সাম্রাজ্যের রাজধানী। তাই, পরমস্থন্দর তেজ মহালয়ের অবস্থিতি ছিলো এখানে। মুসলিম আক্রমণ-কারীয়া আগ্রাকে তাঁদের রাজধানী করায় বোঝা যায় যে, আগেও রাজধানী হিসেবে আগ্রার প্রসিদ্ধি ছিলো। শৌর্য, ক্ষমতা ও গৌরবের ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানই পরবর্তী আগস্ককরা তাদের কর্মকেন্দ্র হিসেবে বেছে নেয়। আগ্রা অর্ধাৎ অগ্রকোট নামও রাজত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীই বোঝায়।

আমরা আশা রাখি যে, বিবেকী লেখকরা এরপর শাজাহানের কীর্ত্তি হিসেবে তাজমহলকে নিয়ে লেখা বন্ধ করবেন। আরো আশা করি যে, প্রত্নতত্ত্বিদ, ঐতিহাসিক, ভ্রমণসংস্থা ও সংবাদপত্রগুলি শাজাহানকে তাজমহলের নির্মাতা বলে অবিরত ঢক্কানিনাদ বন্ধ করবেন। তাজমহলের সত্যিকারের পরিচয় উদ্ঘাটনে আগ্রহী লোকেরা এপিয়ে এসে আইনের সাহায্য নেবেন।

# গ্ৰন্থে বব্যহাত তথ্যাবলীর নিদে শিকা

- P. 3, The history of India as told by its own Historians, Vol. VII, the Posthumous papers of the late Sir H.M. Billiot, K. C. B, edited by Professor John Dowson, M. R. A. S., published by Kitab Mahal (Private) Itd. 56-A, Zero Road, Allahabad-1.
- 2. Persian Text of Mullah Abdul Hamid's Badshahnama, in two volumes, published by the Asiatic Society of Bengal in the Bibliotheca Indica Series. Photostat was obtained from the copy in the National Archives, Government of India, in December 1965. Copies of that publication are available in all important institutional libraries through-out the world, dealing with Indian medieaval history.
- 3. This point has been more fully dealt with in chapter II of the Author's book 'Some Blunders of Indian Historical Research', published in July 1966.
- 4. P. 253, Elliot & Dowson, Vol. VI. It is stated 'De Sacy also mentions the exaggerated account of property and expenditure, as to the number of elephants, horses etc. and the cost of buildings and such like in the Memoirs (of Jahangir), translated by Price, compared with the more moderate statements given in Anderson's extract.
- Information of Tavernier may also be had from Pp T 3-4 Maharashtriya Jnyankosh, Vol. 14, edited by Dr. S. T. Ketkar and associates.
- 6. P. 109-111, Travels in India, Vol. I by Jean Baptiste Travernier' Baron on Aubonne. Translated from the original French edition of 1671. With a biographical sketch of the author, notes, appendics etc. by Dr. V. Ball, L. D, F. R. S., F. G. S in two volumes, Macmillan & Co., London, 1819.
- 7. P. 758, Encyclopedia Britannica, Vol. 1; 1964 ed.
- 8. P. 714, Badshahnama, Vol. II states, "Wa panj lakh rupaya bar rauzaya munavvaraa ki binaaya maanind ann barruje zameen deede aasman na deeda."

- P. 29, The Taj, by Kanwar Lal, published by R<sup>o</sup>
   K. Publishing House, 57 Daryaganj, Delhi, Price Rs. 30/-.
- 10. P. 403 Badshahnama, Vol I line 'Sale ayandeh'.
- 11. Pp 35-36 Maharashtriya Jnyankosh, ibid, Vol. 15.
- 12. Pp. 758, Encyclopedia Britannica, 1964 ed Vol' 21,
- 13° Pp. 109-111. Travels in India, ibid.
- 14. P. 19. Vol II.
- 15. P. 503, Badshahnama, Vol I last line.
- 16. Pp. 35-36 Maharashtriya Jnyankosh, idid, Vol. 15.
- 17. The Illustrated Weekly of India dated December 30, 1951, ibid.
- 18. P. 154, Keene's Handbook for Visitors to Agra and its Neighbourhood, Rewritten and brought up to date by E. A Duncan, Thacker's Handbook of Hindusthan.
- P. 52, Rambles and Rεcollections of an Indian Official,
   Vol. II by Lt Col. W. H. Sleeman, Republished, by A.
   C. Majumdar, 1888, printed at Mufid i-Am Press,
   Lahore.
- 20. P. 154, Keene's Handbook, ibid.
- 21. ibid.
- 22. P. 10, The Taj by Kanwar Lal, ibid.
- 23. P. 14, Guide to the Taj at Agra (compilation) printed at the Victoria Press, Lahore, by Azezuddin.
- 24. P. 151, Keene's Handbook, ibid.
- 25. Pp 35-36 Maharashtriya Jnyankosh, ibid, Vol. 15.
- 26. P. 758, Encylopedia Britannica, ibid, Vol. 15.
- History of the Shahjahan at Delhi, by Professor B. P Saxena.
- 28. P. 152, Keene's Handbook, ibid.
- 29. Pp 42-43, The Taj by Kanwar Lal, ibid.
- 30. The Illustrated weekly of India, ibid.
- 31. Pp. 1047 the 19th Century and After, Vol. III. a monthly review edited by James Knowles, article titled 'The Taj and the Designers.'
- 32. Preface to Albiruni's India by Dr. Edward. C. Sachau.
- 33. P. 1040, the 19th Century and After, Vol. III, ibid.
- 34. Transactions of the Archaeological Society of Agra, January to June, 1878.
- 35. P 14 of the Volume.
- 36. P 152, Keene's Handbook, ibid.
- 37. Pp 44-45. The Taj by Kanwar Lal, ibid.

- 78. P 8. The Taj and its Environments, 2nd ed, printed by
   R. G. Bansal & Co., 339, Kassairal Bazar, Agra.
- 39. P 1041, the 19th Century and after, ibid, Vol. III.
- 40 Pp VII-IX, Transactions of Archaeological Society of Agra, January to June, 1878.
- 41. P 281, Elliot & Dowson History bid, Vol. III.
- 42. P 36 Elliot & Dowson, History, ibid, Vol. VII.
- 43 Pp 42-43, The Taj by Kanwar Lal ibid.
- 44. P 26 ibid.
- 45. P 27, ibid.
- 46 P 13, Maharashtriya Jnyankosh, ibid.
- 47. P 69 The Taj by Kanwar Lal, ibid.
- 48 P 38, Keene's Handbook, ibid.
- 49. P III, Travels in India by Tavernier, ibid.
- 50. Pp 5-6, Elliot & Dowson, History, ibid, Vol. VII.
- 51. P 178, ibid.
- 52. Pp 3-133 ibid.
- 53. Pp 19 25, ibid.
- 54. ibid.
- 55. Pp 178-179, ibid.
- 56. Pp 446-447, ibid, Vol. III, Translation of Malfuzai-i-Timuri or Tuzaki-Timuri, the Autobiography of Timur.
- 57. Pp 447-448, ibid.
- 58. Pp 192 and 251, Memoirs of Zehir-Ed-Din Mahammad Babur, Emperor of Hindhusthan, Vol. II, written by himself in the chagtat Turki.

Translated by John Leyden and William Erskine, annotated and revised by Sir Lucas King in two volumes Humphery Milford, Oxford University Press, 1921.

- 59. P 90, Akbar the great Moghul by Vincent Smith.
- 60. P 951, Elliot & Dowson, History. ibid, Vol. VI.
- 61. Pp 257-260, ibid.
- 62. P 349, ibid.
- 63 P 27, ibid.
- 64. P 3, The Taj and its Environments, ibid.
- 66. Even Mumtaj's year of birth, like every other detail, seems to be fictitious. According to Mulla Abdul Hamid Lahori, quoted earlier in this chapter, Mumtaj Mahal was in her fortieth year when she died. Since she died around 1639, she must have been born circa 1590, and yet in Maulavi Moinuddin's book, the date of Mumtaj's birth is stated to be 1594.

- 66. 11, Agra—Historical & Descriptive, with an account of Akbar & his court and of the Modern City of Agra by Syed Mohammed Lataf (Khan Bahadur,) printed at Calcutta Central Press Co. Ltd., 40. Canning St., Calcutta, 1896.
- 67. In the preceding foot-note we have shown how Mullah Addul Hamid claims that Mumtaj was in her fortieth year (and not the thirty seventh) when she died.
- 68. Pp 176-177 Stori do. Mogor or Mogul India 1653-1703 by Niccolas Manucci.
- 69. P 758. Endyclopedia Britannica, Vol. I.
- 70. Pp 109 111, Travels in India, ibid, Vol. 1.
- 71. P 37, The Taj and its Environments, ibid.
- 72. P 39, ibid. Perhaps he means the multistoreyed redstone tower on the opposite side near the Jawaab alias Jammat Khanna.
- 73. P 339, Travels in the Mogul Empire by Francis Bernier Translated by Irving Brock in two Volumes. William Pickering, Chancery Lane, London 1825.
- 74. P 251, Ibid.
- 75. P 14, Guide to the Taj of Agra; ibid,
- 76 Published by S. D Kale and M. D. Kale, price Rs 2.50. Obtainable from Mr. M.D. Kale, Advocate, Madhya Pradesh, India.
- 77. /i) Taj Mahal was a Rajput Palace.
  - (ii) Some Blunders of Indian Historical Researh.
- 78. P 45, Elliot & Dowson, History, ibid. Vol. VII.
- 79. P 6, ibid
- 80. P 45, ibid
- 81 Pp 45-46, ibid
- 82. P 5, Imperial Agra of the Moghuls by K. C. Majumdar.
- 83. P 38, foot note, Keene's Handbook, ibid.
- 84. P 24, Rambles and Recollections of an Indian Official, ibid.
- 85. P 171, Keene's Handbook, ibid.
- 86. History of the Shahjahan at Delhi by Prof. B. P. Saxena
- 87, Dealt with in more details in this author's Some Blunders of Indian Historical Research, in a special chapter on the topic.